



#### ELEVENTH EDITION.

# ধৰ্মনীতি।

অর্থাৎ কর্তুব্যাত্ম্নান-বিষয়িণী নীভি-বিছা।

৺অক্ষয়কুমার দত্ত-প্রণীত।

প্রথম ভাগ।

একাদশ বার মুদ্রিত।

HARE PRESS:—CALCUTTA.
১৮১৬ শ্কাব ।

#### Calcutta:

PRINTED BY JADU NATH SEAL,
HARE PRESS:
46,BECHU CHATTERJEE'S STREET.

PURLISHED BY THE SANSKRIT PRESS DEPOSITORY 20. CORNWALLIS STREET.

1895.

# বিজ্ঞাপন।

ধশ্বনীতি প্রথম ভাগ প্রচারিত হইল। ইহা কোন গ্রন্থের অবিকল অন্তবাদ নহে; নানা ইংরাজী গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া লিখিত হইবাছে। ইহার এক এক অংশ প্রথমে তত্তবোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়; এক্ষণে দেই সমুদয় সঙ্কলন পূর্ব্ধক স্বতন্ত্র পুস্তক করিয়া প্রচার করা ষাইতেছে।

এই গ্রন্থ মুক্তিত করিতে আরম্ভ করিবার পর আমি কোন উৎকট পীড়ার পীড়িত হইয়াছি। এই নিমিত্ত কয়েক মাসাবধি ইহার প্রচারবিষয়ে একবারেই নিরস্ত ছিলাম। পরে অনেকে এই পুস্তক পাঠ করিবার জন্ম সাতিশয় বাগ্রতা প্রকাশ করাতে, এক্ষণে সম্বরেই শেষ করিয়া দিতে হইল। ইহা যেরূপ সংশুদ্ধ করিয়া পাঠকসমাজে উপস্থিত করিবার মানস ছিল, শারীরিক অপট্তা প্রযুক্ত তাহা কোন রূপেই হইয়া উঠিল না। যাহা হউক, এতাদৃশ অস্ত্রসম্পান পুস্তক যদি পাঠকবর্গের পাঠ-যোগা বলিয়া গ্রাহ্ম হয়, তাহা হইলেও সমস্ত পরিশ্রম সার্থক বোধ করিব।

গ্রীঅক্ষরকুমার দত্ত।

১ মাঘ। শকাকা: ১৭৭৭।

# সূচীপত্র।

| প্রকরণ।                                                     | शृष्ठी।        |
|-------------------------------------------------------------|----------------|
| প্রেথম অধ্যায়।—ধর্মের প্রাধায় ও ধর্ম প্রবৃত্তির বিবরণ     | •              |
| দ্বিতীয় অধ্যায়।—কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-নিঞ্চপণের নিম্নম এবং  |                |
| ধর্মাধর্ম-নিরূপণ-বিষয়ে মতামত উপস্থিত হইবার                 |                |
| কারণ নির্দ্দেশ                                              | ь              |
| তৃতীয় অধ্যায়।—আল-বিষয়ক কর্ত্তব্য কর্ম, —বিদ্যা-          |                |
| শিকা                                                        | ₹ €            |
| চতুর্থ অধ্যায় ৷- –শারীরিক স্বাস্থ্য-বিধান, ধর্ম-প্রবৃত্তির |                |
| উন্নতি সাধন, এবং স্কুস্ত প্ৰস্তি সম্পাদন · · · · · · ·      | ৩২             |
| পঞ্জন অধ্যায় ৷গৃহধৰ্ম, গাইয়াশ্ৰম অবলম্বন ও উদাহ-          |                |
| িবিষয়ক নিয়ম নিদ্ধারণ                                      | e o            |
| ষষ্ঠ অধ্যায়।—— দম্পতির পরস্পার ব্যবহার                     | 9:5            |
| সপ্তম অধাায়।—সন্তানের প্রতি পিতামাতার কর্ত্তবা,            |                |
| সন্তানগণের শারীরিক স্বাস্থা-বিধান ও তাহাদিগকে<br>-          |                |
| শিক্ষা-দান এবং তাহাদের পাঠ্য-বিষয় নিকপণ                    | ৮৭             |
| অপ্টম অধ্যায়।—এ বিষয়, বিদ্যালয় সংস্থাপন ও শিক্ষা-        |                |
| প্রণালী-নির্দ্ধারণ                                          | <b>১१</b> ७    |
| নবম অধায়।—পিতামাতার প্রতি সন্তানের যুর্প                   |                |
| বাবহার কর্ত্তব্য ভাষার বিবরণ :                              | 484            |
| দশম অধ্যায়।—আতা ও ভণিনীগণের সহিত কিরপ                      |                |
| ব্যবহার করা উচিত তাহার বিবরণ                                | <b>&gt;</b> ७७ |
| একাদশ অধ্যায়।— প্ৰভূর ও ভ্ত্যের পরস্পর কর্ত্তব্যাব-        |                |
| भाजन                                                        | 292            |



490

# ধৰ্মনীতি।

## প্রথম ভাগ।

. . .

#### প্রথম অধ্যায়।

পরমেধর মন্তব্যকে যে সমস্ত উৎক্ষ গুণে ভূষিত করিয়াছেন, তরাধাে ধর্ম সর্জাপেকা প্রধান। তিনি ভূমগুলস্থ সমুদার প্রণাকেই ইন্দ্রিমন্ত্রগে সমর্থ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে মন্ত্রক জ্ঞান ও ধর্ম লাভে অধিকারী করিয়া দর্বাপেকা শ্রেছ্ করিয়াছেন। এই ছই বিষযের ক্ষমতা থাকাতে, মন্ত্র্যু-নামের এত গোরব হইয়াছে, এবং এই ছই বিষয়ে কৃতকার্য্য হইলেই মন্ত্রেমার যথার্থ মহন্ব উৎপন্ন হয়। স্র্থ যে এমন অনির্বাচনীয় প্রম প্রার্থনীয় প্রার্থ, ধর্মস্কর্ক রহুজ্যোতি তদপেকাও শত্ত্ব

উৎकृष्टे। युनिश्व नकन त्नात्क श्राप्त स्थापनारमे मगस्य कर्य · সাধন করিয়া থাকে, কিন্তু যে স্থেপ কোন পুণ্য-কর্ম্মে প্রবুত্ত হইলে, আপাততঃ ইক্রিয়-স্থাধর অন্নতা ও বৈষয়িক ক্লেশের " উৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা থাকে, সে স্থলে যিনি ধর্মার্থে স্থ-বিস-র্জন ও ক্লেশ-স্বীকার করেন, আমরা তাঁহার শ্রেণ্ডর ও মহত্ব অঙ্গীকার করি, এবং তাঁহাকে মনের সহিত প্রীতি ও প্রশংসং कतिया थाकि। आत विनि जुळ- स्थानूरतास कर्डनास्क्रीतन वित्र ०. হন, তাঁহার প্রতি অশ্রন্ধা প্রকাশ করিয়া থাকি। বিশুদ্ধ-স্থে-সম্ভোগ পর্ম প্রিত্র পুণাক্রিয়ার অবগ্রস্তারী পুরস্কার তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু ধর্মানুষ্ঠান-কালে স্বকীয় স্থথোদেশে কার্য্য করা ধর্ম প্রবৃত্তির अज्ञाद-निक्क नरह। यथन रकान मग्रावान मार्थू वाङ्गि रकान মনুষ্যকে গৃহ-দাহে দগ্ধ হইতে দেখিয়া, অগ্নির উত্তাপ দহ্ করিয়াও, তংকণাৎ তাহাকে রক্ষা করিতে ধাবমান হন, তথন তিনি মনে মনে উছিক বা পারত্রিক স্থপ লাভের প্রত্যাশা ও পর্যা-লোচনা করিয়া ঐ অসমসাহদিক কর্মে প্রবন্ত হন না। মুন্ত্ বাজির উপস্থিত ছঃথ ও আবাসম বিপদ্দৃষ্টি করিয়া তাহার ন্যা শিক উচ্চদিত হুইয়া উঠে, এই নিমিত্ত, তিনি স্থকীয় কারণা ভাবের বশবভা হইলা, ছঃসহ ক্লেশ স্বীকার করিছাওে, সেই ব্যক্তির বছুলা নিবারণ ও প্রাণরক্ষার্থ বছুবান হন। ভোগাসক ধনাচ্য-দিলের শোভাকর অট্টালিকা, উত্তম বেশ ভূষা, বহুমূলা যান, অবিশ্রান্ত আমোদ প্রয়োদ প্রতাক্ষা করিয়া তদহুরূপ এম্বর্যা ভোগে অনেকের অভিলাধ হইতে পারে বটে, কিন্তু যে মহাত্মা যথার্থ-ংশ-প্রসারার্থে কঠিন নিগ্রহন্তীকার ও অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া-চেন, অথবা প্রাণ পর্যান্ত পণ করিয়া মদেশের স্বাধীনত রক্ষা ক্রিলাছেন, তাঁহার চরিত্র পাঠ ও কীঠি শ্রবণ করিলে, তাঁহাকে

অকাস্ক মনে আশীর্কাদ করিতে ও মহুছোর মধ্যে অগ্রগণা বলিরা অঙ্গীকার করিতে সকলেরই প্রবৃত্তি হয়। অতএব ধর্ম্মরূপ মহারন্ধ সর্কোৎকৃষ্ট পদার্থ। এই পরম পদার্থের স্বরূপ কি, এবং
কোন কোন কর্মই বা যথার্থ ধর্ম তাহা বিবেচনা করা মহুছোর
পক্ষে সর্কভোভাবে কর্ম্বর। যে বিদ্যা অধ্যয়ন করিলে, ঐ
হুই বিষয় অবগত হওয়া যায়, তাহাকে ধর্মনীতি কহে।

অপর সাধারণ সকলেই কতকগুলি কর্মকে সৎকর্ম, আর কতকগুলিকে অসংকর্ম বলিয়া জানেন। কুধাত্রকে অয়-লান, অজ্ঞানকে জ্ঞান প্রদান, বিপল্ল ব্যক্তির বিপছ্রার, উপকারীর প্রত্যুপকার এই সন্দায়কে সংকর্ম, এবং অর্থপিচরণ, পরশীড়ন, প্রতারণা, নরহত্যা এই সন্দায়কে অসং কর্ম বলিয়া মহুন্ম মাত্রে-রই হানয়ম্ম আছে। কিন্তু আমরা কি নিমিত্ত প্রেণ্ডেক কর্মন্দারকে অস কর্ম বলিয়া থাকি, তাহা বিচার করা কর্ত্বা।

কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ করিতে হইলে, অগ্রে আমাদের মান-সিক প্রকৃতি নিরূপণ করিতে হয়। মানসিক প্রকৃতি নিরূপিত হইলেই, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপিত হইবে।

মত্ত্যের মনোর্ভি তিন প্রকার; নিরু&প্রবৃত্তি, ব্দির্ভিও ধর্মপ্রবৃত্তি। কান, সপতা-মেত, অর্জনম্পৃতা, জিঘাংসা প্রতৃতির নাম নিরু& প্রবৃত্তি; উপমিতি অনুমিতি প্রভৃতি যে সমত রতি দারা পদার্থ জ্ঞান ও বিচার শক্তি ক্লেয়ে, তাহার নাম বৃদ্ধিরতি; আর উপচিকীর্ঘা, ভক্তিন, ভাষপরতা এই তিন প্রধান রত্তির নাম ধর্মপ্রবৃত্তি। ধর্মাধর্ম অবধারণ ও তাহাদের অরুণ্ণ নিরূপণ, ধর্ম-প্রবৃত্তি বিষয়ক জ্ঞানের উপর অধিক নির্ভর করে, এ কারণ এ স্থলে ধর্মপ্রবৃত্তির অরুণ ও কার্যাকার্য্য সংক্ষেপে নির্দেশ করা যাইতেছে।

উপচিকীর্বা।—পরের ছঃখমোচন ও প্রথ-বর্দ্ধনের অভিলাষ . করা, পরম পবিত্র উপচিকীর্বা-বৃত্তির স্বভাবসিদ্ধ কার্য্য। কেবল व्यर्थ मान कतिरावे मेत्रा अकाम इत्र, अञ्च अकारत इत्र ना. अवड নহে। প্রত্যুত সহল প্রকারে আত্মীয় স্বলম, বন্ধু বাদ্ধব, এবং জন-সমাজের গুভ সম্পাদন করিয়া উপচিকীর্যা বৃদ্ধিকে চরিতার্থ করা যায়। পরিবারত সমস্ত ব্যক্তির যতদর স্থুখ স্বক্তনতা বৃদ্ধি করিতে পারা যায় তাহার উপায় করা, জ্ঞানোপদেশ, ধর্মোপদেশ, স্বালাপ, স্থপরামর্শ প্রবান প্রভৃতি ভূতকর ব্যাপার ছারা সকলকে স্থা করিবার চেষ্টা করা, কর্কশ কথা ও কঠোর ব্যবহার দ্বারা অভা লোককে নির্থক ছঃখিত ক্রিতে না হয় একারণ ক্রোধ-নিবারণ এবং বিনয় ও শিষ্টাচার অভাাস করা লোকের যথার্থ দোষ উল্লেখ করিবার সময়েও রসনা ুইতে নীর্দ শব্দ নিঃদার্ণনা করিয়া দ্রা ও বাৎস্লা ভবে প্রকাশ করা, পীডিত লোকের নিকেতনে ও দরিদ্রদিগের কুটীরে উপস্থিত হইয়া তাহাদের যন্ত্রণাক্ষপ অগ্নি শিখার শান্তি-বারি সেচন করা, চতুদ্দিকে জ্ঞান ও ধর্ম জ্যোতি বিকাণ করিবার নিমিত্তে সাধ্যাত্মসারে চেষ্টা করা, সমুদর সংসারকে স্থামত রুসে অভিযিক্ত করিবার উদ্দেশে সকল কার্যা সম্পাদন করা এই পরম পবিত্র উপচিকীর্যা-বৃত্তির উদ্দেশ্য। আপন সম্ভার্ট হউক, মিত্রে-রই হউক, অপর ব্যক্তিরই বা হউক, দকণ লোকেরই কল্যাণ প্রার্থনা ও স্থুথ চেষ্টা করা এই উপচিকার্ধার কার্যা। কোন পবিষয়ে স্বার্থান্তসন্ধান করা এ প্রবৃত্তির অভিসন্ধি নহে।

ভক্তি।--"মহৎ ও উত্তম গুণ মনে হইলেই ভক্তির উদয় হয়।" পাত্রবিশেষে ভক্তি, মুর্যাদা, ও আদর অবেক্ষা করা এই প্রধান প্রস্থির কার্যা। এই বৃত্তি থাকাতে, আমুদ্রা শুকুজনদিগকে ভক্তি করি, গুণী, মানী, বিষান ও ধার্মিক ব্যক্তিদিগকে শ্রমা করি, এবং প্রভূপ ভূপতি প্রভৃতি প্রভূষশাণী ।
ব্যক্তিদিগকে সনাদর ও সম্রম করি। বাহার মত উৎকৃষ্ট গুণ
দর্শন ও শ্রবণ করা যার, তাঁহার প্রভি তত প্রায়াচ্ছ জিব উদয়
হর। কিন্তু জগদীখর যেমন ভক্তি ভাজন প্রমান আর দিতীয়
পদার্থ নাই। তাঁহার অভিন্তা, অনির্কাচনীয়, পরমান্চর্য্য, পরাৎপর
স্থারপ পর্যালোচনা করিলে, কাহার অন্তঃক্রণ প্রগাড় ভক্তি রসে
আর্দ্র না ইইয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে ?

স্থারপরতা।—কর্ত্তবাকর্ত্তব্য অবধারণ বিষয়ে এই প্রবৃত্তি
সর্ব্বাপেক্ষা উপকারিণী। পরের হিতাভিলাষ এবং পাত্র বিশেষে
ভক্তি শ্ররা প্রকাশ মাত্র উপচিকীর্যা ও ভক্তিবৃত্তির কার্যা। কিন্তু
ইতিকর্ত্তরাজ্ঞান, অর্থাৎ অমুক কর্ম্ম আমার কর্ত্তবা, না করিলে
প্রত্যাবার আছে, এ প্রকার জ্ঞান করা এই ছই বৃত্তির কার্যা নহে,
ইহা কেবল স্থারপরতার কার্যা। যথন উপচিকীর্যা বৃত্তি, কোন
যোগ্য পাত্রকে অর্থ দান করিতে প্রবৃত্তি দের, এবং ভক্তি,
কোন শ্ররাম্পাদের প্রতি শ্রনা প্রকাশ করিতে আদেশ প্রদান
করে, তথন তালাদের উপদেশান্ত্রসারে দান ও শ্রন্ধা প্রকাশ
করা যে কর্ত্তব্য কর্মা, এ প্রকার জ্ঞান হওরা স্থারপরতাবৃত্তির
কার্যা।

্ স্থাব্যাস্থায় প্রতীতি করাও এই প্রবৃত্তির স্বভাবসিদ্ধ।
ফলতঃ, বিচারাগারে যত বিচারক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাহা কেবল
স্থান্নপরতা ও বৃদ্ধি বৃদ্ধি দারা সম্পাদিত ইইয়া থাকে।
বৃদ্ধিরৃত্তি, দোষীর দোষ নিরূপণ ও অভিসন্ধি অবধারণ, এবং
তাহার কর্মের ফলাফল বিবেচনা করিরা থাকে, কিন্তু সেই কর্ম্মটী
অস্থায় ব' স্থায় সিদ্ধ তাহা কদাপি প্রতীত করিতে পারে না।

কৌন বিষয়ের বিচার উপস্থিত হইলে, বৃদ্ধির্তি তৎসম্প কীয় সমুদার ব্যাপার তর তর করিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে, পরে স্থারপরতা বৃত্তি আবিভূতি হইরা তারা গার্হিত বা অগার্হিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করে। কর্ত্তবাকর্ত্তবা ও ভাষ্যান্থারা প্রতীতি করা কেবল স্থারপরতা বৃত্তিরই কার্যা।

যথন ক্রোধাদি প্রবল হইয়া পরের উপর অভ্যাচার করিতে প্রবৃত হয়, তথন ভায়পরতা এই প্রকার উপ দেশ প্রদান করিতে থাকে, বে আত্ম-রক্ষা ও আশ্রিড প্রতিপালনার্থ আততায়ী নিবারণ করা কর্ত্তবা বটে, কিন্তু আততায়ী হইয়া অহাকে আক্রমণ করা উচিত কর্ম নহে। যথন অর্জন-ম্পৃহা বলবতী হইয়া কাহারও অর্থাপহরণ করিতে উল্লভ হয়, তথন ক্লারপরতা উপস্থিত হইরা এইরূপ আনেশ করে, পরিবার-প্রতিপালন ও পরোপকার-সাধনার্থ যথানিয়নে অথিপিজিন করা কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু তদর্থে পর-ধন-হরণ করা কোন মতে উচিত নহে। যথন উপচিকীৰ্যা-বৃত্তি অত্যন্ত তেজ-খিনী হইয়া পাতাপাত ও জায়াজারা বিবেচনা না করিয়া যথা-সর্বন্দান করিতে প্রবৃত্তি দেয়, তথন স্থায়পরতা উথিত হইয়া এইরূপ উপদেশ করিতে থাকে, দান-ধর্ম প্রধান কর্ম বটে, কিন্তু অপাতে ও অনাধ পাল দান কবা উচিত নাই। কপণতা দোষ বটে. কিন্তু অতিব্যরশীলতাও সামান্ত দোষ নহে। স্তায়পরতা-বৃদ্ধি এইরূপে অপরাপর সমুদায় বৃত্তিকে সংযত ও শাসিত করিয়া সংসারের অনিষ্ঠনিবারণে অবিরতই প্রবৃত্ত থাকে।

বাহার ভাষপরতা বৃত্তি অতিশয় তেজখিনী, তিনি কেবল অভ্যের শরীর ও সম্পত্তি বিষয়ক অনিষ্ট-সাধন পরিত্যাগ করিয়া নিরস্ত থাকেন না; বিশিষ্ট কারণ ব্যতিরেকে অন্টের স্থ্যাতি- লোপ, প্রণয় হানি ইত্যাদি ভায়বিকক ব্যবহার করাও বিষম বিগহিত বলিয়া জানেন। কিন্তু আপনারই হউক, আর পরেরই হউক যথার্থ দোষ দেখিলে তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিয়া থাকেন। সহসা ঋণ বন্ধ ও বচন-বন্ধ হইতে চাহেন না, কিন্তু ঋণ-পরিশোধে ও প্রতিক্রত পরিপালনে সর্কানা সম্বর থাকেন। ভার-পরায়ণ মহাত্মভব মনুযোরা এই মহীয়সী বৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া সত্যাপালন ও কর্ত্তব্য সম্পাদনার্থে ধন, মান, থ্যাতি ও প্রভূত্ব বিসর্জ্জন দিতে পারেন।

উপচিকীর্ধা, ভক্তি ও স্থায়পরতা এই তিনটি ধর্মপ্রবৃত্তির বিষয় এ স্থলে অতি সংক্ষেপে লিখিত হইল; বে কার্যা এই তিন উৎরুষ্ট বৃত্তির অন্নাদিত, তাহাই সংকার্যা। আর যে কার্যা ইহাদের অনুনাদিত নহে, তাহাই অসং কার্যা। দিতীয় অধ্যারে এ বিষয়ের বিশেষ ব্রাম্ভ লিপি-বন্ধ হইবে।

#### দ্বিতীয় অধ্যায়।

-:-0-:--

প্রথম অধ্যায়ে ধর্মপ্রবৃত্তির বিবরণ করা গিয়াছে, একণে ধর্মান্মরূপ ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া শাইতেছে।

পরমেশ্বর আমাদিগকে কর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবার অভিপ্রায়ে নানাপ্রকার মনোবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেক বৃত্তির এক এক প্রয়োজন নির্দিষ্ট আছে। যথা, উপার্জন করা অর্জন-ম্পৃহা বৃত্তির প্রয়োজন, পরেগেকার করা উপচিকীর্ষা বৃত্তির প্রয়োজন, কার্য্য কারণ নিরূপণ করা অভুমিতি বৃত্তির প্রয়োজন, ইত্যাদি। জগদীধর যে কার্য্য সাধনার্থ যে বুত্তির সৃষ্টি করিয়া-ছেন, তাহাকে সেই কার্যো নিয়োজন করা কর্ত্তবা। কিন্ত আনেক স্থলে এক বুত্তির সহিত অন্য বুত্তির বিরোধ উপস্থিত হয়। এক বৃত্তি যে কার্য্যে প্রবৃত্তি প্রদান করে, স্মন্ত বৃত্তি তাহা নিষেধ করিতে থাকে। অর্জনস্প্রাবৃত্তি বকাতে উপার্জন করিতে প্রবৃত্তি হয়, এবং পরিবার প্রতিপালনার্থে উপার্জন করাও বিহিত তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু পরের অর্থাপহরণ করা ুজারপরতাতৃত্তির অভিনতনহে। অজনেসপৃহাতৃত্তিপর-ধন-হরণে প্রবৃত্তি লিতে পারে, কিন্তু স্থায়পরতা-বৃত্তি তাহা নিষেধ করিয়া থাকে; স্থতরাং এক বৃত্তির উপদেশ স্বীকার করিতে গেলে. ষ্মতার বির উপদেশ স্থাকার করা হয়। স্মত এব, এরপে স্থলে কিরূপ বাবহার কর্ত্বা তাহা বিবেচনা করা আবশ্রক। বৃদ্ধিবৃদ্ধি ও ধর্ম প্রবৃত্তি সর্বাপেকা প্রধান বৃত্তি, অহা অহা বৃত্তিকে

তাহাদের বশবর্তী করিয়া রাখা উচিত। বৃদ্ধিবৃত্তিও ধর্ম-প্রবৃত্তি
সম্দায় যে নিক্ট প্রবৃত্তি অপেকা উৎক্রট, ইহা মহায়া মাত্রেরই
মহাবত: হাদরক্ষম আছে। নিক্ট প্রবৃত্তির সহিত বৃদ্ধিবৃত্তিংও
ধর্মপ্রবৃত্তির বিরোধ উপস্থিত হইলে, এই সমস্ত শেষোক্ত প্রধান
প্রবৃত্তির প্রাধান্ত স্মীকার না করিয়া কান্ত থাকা যায় না।
অহাএব, এমন হলে নিক্টপ্রবৃত্তিকে অনাদর করিয়া বৃদ্ধিবৃত্তিও
ধর্মপ্রবৃত্তির উপদেশ গ্রহণ করাই সর্বতোভাবে কর্ত্বা।

যদি অপতামেহ বৃদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তির বশবর্তী না থাকে, জাহা হইলে বিস্তব অনিষ্টোৎপত্নিব সন্তাবনা। যাঁহার অপতা-মেহ অত্যন্ত প্রবল, কিন্তু বৃদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম-প্রবৃত্তি তাদৃশ তেজস্বিনী নহে, তিনি অতান্ত মেহাস্কু হুইয়া স্বীয় সন্তানের ভুভাভুভ সমদায় মনোরণ পূর্ণ করিতে প্রবন্ধ হন। হিতকারী বা অহিত-কারী যে কোন বিষয় খারা সম্ভানের মনস্তৃষ্টি জন্মে. তাহাই করিয়া থাকেন। এইরুগে, জনেকে সন্তানের অতিভোজনে, আলম্ভ-বৰ্দ্ধনে ও পাপাচরণেও উৎদাহ দিয়া থাকেন। কিন্তু এপ্রকার ব্যবহার আনাদের সমুদায় বৃদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম-প্রবৃত্তির বিক্ষ। বৃদ্ধিবৃত্তি দারা নিরাপিত হয়, সন্থানের সমুদায় অভ্ত বাসনা সিদ্ধ করিলে, তাহার অস্ত্রতা, অশিষ্ট্রতা, উগ্রভাব প্রভৃতি নানাপ্রকার অনিষ্ট উ:পাদন করা হয়। যদারা কাহারও ক্লেশ ও অনিষ্ট হয়, তাহা কদাচ উপচিকীর্ধা বৃত্তির অভিমন্ত হইতে পারে না। নির্কোধ বালকের অস্তঃকরণ অসৎ পথে চালনা করিলে তাহার প্রতি ভায় বিরুদ্ধ ব্যবহার করা হয়, অতএব এরপ আচরণ স্থায়পরতা-বৃত্তিরও সন্মত নহে। প্রম পিতা প্রমেশ্বর আনাদিগের প্রতি শিশুর ভরণ পোরণ ও সাধ্য মত ভটোরতি সাধন করিবার ভারার্পণ করিবাছেন, অতএব তাহার নিরুপ্তপুর্তি সন্দারকে চরিতার্থ করিবা অকল্যাণ উৎপাদন করা করাপি তাহার অভিপ্রেত নহে; স্কৃতরাং এরুপ আচরণ প্রশেশ্ব বিধরিণী ভক্তিরও অনুপানী নহে। সন্তানের অবং কাননা পরিপূরণ বদিও অপত্য-মেহের সম্পূর্ণরূপ গ্রান্থ, কিন্তু ব্রির্নিও ধর্মপুর্তির গ্রান্থ নহে; অতএব কোন ক্রমেই কর্ত্রান্য।

বৃদ্ধির ও ধর্ম প্রাপ্ত সর্বাপেক্ষা প্রধান বৃত্তি বটে, কিন্তু তাহানেরও কর্ত্তরাকর্ত্তর বিধানার্থে নিরুষ্ট প্রবৃত্তি সকলের সংগ্রহাত অবশ্রুত করে। বৃদ্ধিরতি ও ধর্মপ্রবৃত্তির সহিত প্রগাদ অপত্যমহের সংব্যাগ থাকিলে, সন্তানকে বেরূপ বত্ন ও উৎসাহ পূর্ণকি লালন পালন করা বার, কেবল বৃদ্ধিরতি ও ধর্ম-প্রবৃত্তি ভারা বেরূপ করা বার না। অপরের অপেক্ষা সন্তানের শুভ-সাধনে যে আধকতর অনুরাগহর, অপ্তা-মেহই তাহার প্রধান কারণ।

অতএব, সকল প্রকার মনোর্ত্তি প্রপার মিলিত ও অবিবারী থাকিব। বেরূপ উপদেশ প্রদান করে, তুল্লুবায়ী ব্যবহারই বৈধ ব্যবহার, এবং ত্রিক্তর বারহারই অবৈধ। বে স্থলে নিরুষ্ট প্রবৃত্তির সহিত বৃত্তির্ত্তিও ধর্ম প্রবৃত্তির বিরোধ উপস্থিত হন, দে স্থলে এই শেষোক্ত শ্রেষ্ঠ বৃত্তি সম্দায়ের অনুমতি প্রতিপালন করাই শ্রের্ডির। এইরূপ ব্যবহারের নামই ধর্ম ও পুণা; ধর্ম ও পুণা কোন স্বত্তর পদার্থ নিয়। যেমন কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন বোনার্ত চতুপদ প্রাণীর সাধারণ নাম পশু, এবং কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন পিন্ন বিশিষ্ট দ্বিপদ প্রাণীর সাধারণ নাম পশ্রু, সেইরূপ,

সমুদায় বৈধ কর্মের সাধারণ নাম ধর্ম ও পুণা। বৈধ কর্মের সহিত ধর্ম ও পুণোর কিছুমাত্র বিশেষ নাই। পরপের ঐকাভাবাপর সমুদায় মনোবৃত্তির অভিমত কার্যাকে বৈধ কার্যা বলে, তাহাকেই কর্মব্য কহে, এবং তাহাই ধর্ম ও পুণা বলিরা উল্লিখিত হয়।

সমদায় কর্ত্তব্য কর্মা ভক্তি, উপচিকীর্বা, প্রায়পরতা এই তিন । টুভিরই অভিনত তাহার সন্দেহনাই। কিন্তুস্কল ধ**শ্ব-প্র**বৃত্তি দকল স্থানে প্রস্পর সহক্ষত হইয়া একত্র কার্যাকরে। এমত নয়। ভাহারা অনেক স্থলেই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কার্য্য করে। যদি কোন ব্যক্তি স্ত্যানদী-গর্ভে পতিত হয় আরে অভা কোন দ্যাশীল ব্যক্তি ভিংক্ষণাৎ তাহা দেখিতে পান, এবং উটোর সম্ভরণ করিবার সামর্থা থাকে, তবে তিনি স্বভাব সিত্ত প্রগাচ উপচিকীর্ধামাত্রের বশীভূত হইছা তাহার উন্নরার্থ ধাবমান হইতে পারেন। ঐ কার্যা স্থায় সম্মত ও ঈধরাভিপ্রেত কি না, তিনি সে সময়ে তাহা বিবেচনা না করিলেও না করিতে পারেন। কিন্তু যথন আমরা ভির্চিকে বিচার করিয়া দেখি, তখন প্রতীত হয়, এ কার্যা যেমন উপচিকীর্যার্থির অভিমত, দেইরূপ, ভাষাতুগত, বৃদ্ধি-সমত এবং ঈথরাভিপ্রেতও বটে। অতএব সমুদার ধর্মপ্রবৃত্তি ও বৃদ্ধির বি এ কার্যোর বৈধতা স্বীকার করিয়া থাকে। এইরূপ সমুদায় স্থায়-যুক্ত কার্যাই লোকের উপকারী এবং প্রমেশ্বরের অভিত্রেত, এবং যে যে কার্যা পরম পুগুনীর প্রমেশ্বরের মথার্থ অভিপ্রেত, স্কুতরাং প্রমেশ্র বিষ্ণিনী ভক্তির অনুমোদিত তাছা উপচিকীর্যাও ভায়েপরতারও সন্মত, তাহার সন্দেহ নাই। এব, এক ধর্মপ্রবৃত্তি অভাভা ধর্মপ্রবৃত্তি ও বৃদ্ধিবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ না করিয়া যে কার্যো প্রবৃত্তি প্রদান করে, তাহা সভাবতই স্বস্থা**র** ধর্ম প্রবিরও অভিনত হট্যা থাকে।

বৃদ্ধি ও ধর্মপ্রবৃত্তি সকল খতন্ত খতন্ত কার্য্য করিলে সকল হলে লোৰ হন্ন না বটে, কিন্তু এক রুদির উপর নির্ভর করিয়া চলিলে পদে পদে এম হইবার সম্ভাবনা। পূর্কেই লিখিত হইনাছে, উপচিকীর্বা-বৃত্তির সহিত বৃদ্ধি ও জান্নপরতার সহযোগ না থাকিলে, অপাত্রে দান, অতিবান্ধশীলতা প্রভৃতি নানা দোষ ঘটতে পারে। বৃদ্ধির্তি মার্জিত না হইলে, ভক্তি-বৃত্তি স্প্রত ও মনকন্নিত বস্তুর উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়।

অতএব, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত নিয়ম অবলম্বন করাই শ্রেমঃ অর্থাৎ সমুদায় মনোবৃত্তি পরস্পর মিলিত ও
মবিরোধী থাকিয়া যেরূপ উপদেশ প্রদান করে, তাহাই কর্ত্ব্য,
এবং+তিরিক্ষ বাবহার অকর্ত্ত্ব্য। যে স্থলে নিরুপ্তপ্রবৃত্তির সহিত বৃদ্ধির্ত্তিও ধর্মপ্রবৃত্তির বিরোধ হয়, সে স্থলে শেষোক্ত প্রধান বৃত্তিদিগের অন্থগামী হইয়া কার্যা করাই শ্রেয়ঃকল। কিয় সকলের
সকল বৃত্তি সমান নয়, কাহারও কাম ও জিঘাংসা সর্বাপেক্ষা
প্রবল, কাহারও অর্জন-পূহা সর্বাপেক্ষা বলবতী, কাহারও বা
ভক্তি ও উপচিকার্যা সর্বাপেক্ষা তেজ্বিনী। ইহাতে সকল
বিষয়ে সকলের সমান ভাব ও সমান অভিপ্রায় হওয়া স্কেটিন।
অতএব বাহাদের মানসিক বৃত্তি সকল স্বভাবতঃ তেজ্বিনী, ও
পরস্পর সমঞ্জনীভূত হইয়া থাকে, এবং নানাপ্রকার বিজাফ্রণীলন
বারা উত্তম রূপে মার্জ্জিত ও পরিশোধিত হয়, তাঁহাদের মনোবৃত্তি সম্দায় পরস্পর অবিরোধী ও মিলিত থাকিয়া যেরূপ উপদেশ
প্রদাম করে, তাহাই গ্রহণ করা কর্ত্ব্য।

এইরূপে যে সমস্ত কর্ত্তবা অবধারিত হয়, তাহারই নাম সং-কার্যা, তাহাই জগদীখরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা, এবং তাহাই একাস্ত বৃদ্ধ অবিচলিত শ্রমা সহকারে সমাক্রপে পালন করা কর্ত্তবা।

এইরপ ব্যবহারকে সাধু ব্যবহার বলে। এইরপ আচরণ করিলে অতি পবিত্র আত্ম প্রসাদ উৎপন্ন হইয়া থাকে। সংকর্মের অফুষ্ঠান করিলে, অন্তঃকরণে যে অসঙ্কোচ সম্বলিত অনির্বাচনীয় সম্ভোষের উদ্ৰেক হইয়া থাকে, তাহাকেই আত্ম-প্ৰসাদ কৰে। আত্ম-প্ৰসাদ অমূল্য ধন। যিনি অসম্কৃচিত চিত্তে কহিতে পারেন, আমি নিরপরাধ ও নিকলক থাকিয়া পরম পিতা পরমেশ্বরের নিয়ম সমু-দায় প্রতিপালন করিতেছি—যথাদাধ্য পরোপকার ত্রত পালন করিতেছি--- দকল লোকের সহিত অক্সায়াচরণ পরিত্যাগ করিয়া ুনিরবচ্ছিন্ন স্থায়যুক্ত ব্যবহারে প্রবুত্ত রহিয়াছি—প্রগাঢ় ভক্তি ও সাতিশয় শ্রন্ধা সহকারে পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া রহিয়াছি. তিনি অপ্রাক্ত মনুষ্য। তাঁহার প্রশস্ত চিত্ত অত্যাশ্চর্য্য অনির্বাচনীর বিশুদ্ধ স্থাবে নিকেতন। তিনি আপনার নির্মাণ-জলতুলা প্রিত্র চরিত্র পুনঃ পুনঃ পর্যালোচনা করিয়া পর্ম পরিতোষ প্রাপ্ত হন। যদিও তাঁহার সাধ ব্যবহার যাবতীয় মনুষ্যের অগোচর থাকে, স্থতরাং একবার মাত্রও লোক-মুখে স্বীয় স্থগাতি শ্রবণ করিবার সম্ভাবনা না থাকে, তথাপি তিনি আপনাকে ধর্ম্মরূপ ত্রত পালনে ক্লত-কার্য্য জানিয়া অমুপম স্থুথ সম্ভোগ করেন। তুঃখীর তুঃখ মোচন, বিপল্লের বিপত্নার, জ্ঞানান্ধকে জ্ঞানোপদেশ-প্রদান ইত্যাদি কোন স্বামুষ্টিত সৎ ক্রিয়া এক বার মাত্র স্বরণ করিলে, যেরূপ পরিশুদ্ধ আনন্দ অনুভূত হয়, অথও ভূমওলের আধিপত্যরূপ প্রচুর মূল্য প্রাপ্ত হইলেও তাহা বিক্রন্ত করা বান্ত না। সকলের শুভ সাধন করাই দীন দয়ালু ধর্মশীল ব্যক্তিক সম্বন্ধ, অতএব তিনি সকলেরই প্রিন্ন হইতে পারেন। আর যদি অজ্ঞানাচ্ছন্ন মৃঢ় লোকে তাঁহার কর্মের মর্ম্মবোধে অসমর্থ হইয়া বিদ্বেষ-প্রকাশ ও অনিষ্ট চেষ্টা করে, তথাপি তাঁহার কি করিতে

পারে ? গত সর্বাধ হইবেও তিনি অধীর হন না। তিনি আপন নার ক্রমন্তাগুরে যে অমূল্য সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়া রাথিয়াছেন তাহা কাহারও স্পূর্ণ করিবার সামর্থা নাই।

আয়-প্রসাদ বেমন পুণ্যের অবগুন্তাবী পুরস্কার, আত্ম-গ্রানি ও গতারুশোচনা সেইরূপ পাপাপু্ঠানের গুরুতর প্রতিফল। যথন কোন ছন্দ্ৰী স্থ নিকৃষ্ট প্ৰবৃত্তি প্ৰবৃত্ত হইয়া ধৰ্ম-প্ৰবৃত্তি সমুদায়ের অবাধ্য হইয়া উঠে, তথন আমরা তাহাকে চরিতার্থ করিয়া পাপ-পিঞ্জরে বন্ধ হই। তৎকালে ধর্মপ্রবৃত্তি সনুদায় উচ্চৈঃস্বরে নিবারণ করিলেও, আমরা তাহাতে শ্রতিপাত করি না। কিন্তুরিপু সকল চ্রিতার্থ ইইলে, অবিলয়ে নিরস্ত হয়, এবং তথন গতানু-শেচনারূপ অন্তর্গাহের উদ্রেক হইতে থাকে। তথন আপনার আত্মাই আপনাকে গুরুতবন্ধপ তিরস্কার করিতে থাকে। যিনি আপনার কুবাবহার ঘারা কাহারও স্থ-রত্ন হরণ করিয়াছেন, অথবা বলে ও কৌশলে কাহারও ধর্মারূপ বিশুদ্ধ ভূষণ ভ্রষ্ট ক্রিরাছেন, তাঁহার চিত্ত-ভূমিতে তাহার মলিন মূর্ত্তি স্পষ্ট রূপে প্রকাশিত হইয়া তাঁহাকে ব্যাকুল করিতে গাকে। আমার দারা অমূকের সর্বস্বান্ত হইয়াছে, বা অমূকের পরিবার দূরপনেয় কলঙ্কে কলন্ধিত হইয়াছে, অথবা সংসারের ছঃথাঞাত এত দূর বুদ্ধি হইবাছে, আমি জন্মগ্রহণ না করিলে ভূ-মণ্ডলে পাপপ্রবাহ একণকার অপেকা অবশ্র কিছু না কিছু মন্দীভূত থাকিত, এরূপ অর্ব ও চিন্তা করা ছঃসহ যাতনার বিষয়। যে বাক্তি এরপ আংলোচনা করিরাও অন্তঃকরণ স্থির রাখিতে পারে, তাহার স্বন্য পাষাণ্ময় তাহার সন্দেহ নাই। যিনি কোন দারুণ ছর্কিপাক বশতঃ শ্বকীয় নিষ্কলম্ব স্কুচাৰুচরিত্রকে কলন্ধিত করিয়া প্রতারণা ও বিশ্বাস ঘাতকতা পূৰ্বক কোন নিৰ্ধন সামাখ্য ব্যক্তিকে অত্যন্ত ত্ৰদ্দশাপন্ন

করিয়াছেন, তাঁহার আন্তরিক গানি ও অমুতাপজনিত বিষম যন্ত্রণা চিম্বা করিলে, দেই প্রতারিত হঃখী ব্যক্তিরও দয়া উপস্থিত হয়। আমোদপ্রমোদ যে সমস্ত পাপ কর্ম্মের প্রত্যক্ষ কল বলিয়া প্রতীর্মান হয়, তাহারও সঙ্গে সঙ্গে প্রানি উপস্থিত হইয়া থাকে। যিনি শ্রনা ও যত্ত্ব সহকারে কির্থকাল অবাধে ধর্ম্মরূপ পবিত্র বত পালন করিয়া, পরিশেষে রিপুরিশেষের বশীভূত হইয়া, পাপ-পথে ধদ চালনা করেন, তিনিই জানেন, অধর্মাফুষ্ঠান করিলে, কিরূপ চন্ধ্রণা ভোগ করিতে হয়। আমাদের আপন অন্তঃকরণ আমা-দিগকে অধর্ম পথ হইতে নিবৃত্ত করিবার অভিপ্রায়ে তিরস্কার করিতে থাকে, কিন্তু আমরা সে উপদেশ অবহেলন পূর্বক যত অত্যাচার করি, ততই আমাদের পাপাচরণ অভ্যাদ পায়, এবং মত্যাস পাইলে ক্রমে ক্রমে গ্লানি ও অন্তরাপ জনিত যাতনার হ্রাস হইয়া আইদে, কারণ যেমন প্রস্তরের উপর পুনঃপুনঃ খড়গা-ঘাত করিলে, থড়েগর ধার ক্রমে ক্রমে মন্দীভূত হয় সেইরূপ. পুন:পুন: পাপাচরণ করিলে, নিরুষ্ঠপ্রবৃত্তি সকল প্রবল হইয়া ধর্মারভি সকল ফর্মল হয়, স্থতরাং তাহাদের তিরস্কার-করণের শক্তি নান হইয়া মন্ত্রগ্যকে কেবল নিক্ট-প্রবৃত্তির অধীন করিয়া ফেলে। মুম্যু-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া পশুবৎ রিপু-পরতন্ত্র ও রিপু-দেবায় অত্বক্ত এবং পুণ্যজনিত পবিত্র স্থাথে বঞ্চিত হওয়া অপেক্ষা হুর্ভাগ্যের বিষয় আর কি আছে।

কিন্তু, পাপ করিলে সকলের মনে সমান গ্লানি ও সমান অন্ত্র-শোচনা উপস্থিত হয় এমন নয়। যে ব্যক্তির ধর্ম-প্রবৃত্তি সমধিক তেজস্বিনী, দৈবাৎ কোন হৃদ্ধ্য করিলে, তাহার যেরূপ মনস্তাপ হয়, ইতর ব্যক্তির কথনই সেরূপ হয় না। যাহার ধর্ম-প্রবৃত্তি স্বভাবতঃ ক্ষীণ, সে পাপপঙ্গে প্রবিষ্ট হইয়া ধর্মজনিত বিশুদ্ধ স্থা সম্ভোগে বঞ্চিত হয়, এবং পুনঃপুনঃ পাপাচরণ করাতে,

অবিলয়ে রাজনতে দণ্ডিত ও অক্তান্ত প্রকারে নিগৃহীত হইয়া,

স্থোহায়্যায়ী উপক্রব করিতে অসমর্থ হয়।

যদি পাপ-পূণ্য-জ্ঞান মহুদ্রের প্রকৃতি-সিদ্ধ হইল তবে এ বিষয়ে মতামত ও বাদাহুবাদ উপস্থিত হইবার কারণ কি? সমুদার মহুদ্রের এক প্রকার স্থভাব, অতএব যে বিষয় আমানদের স্থভাব-সিদ্ধ সে বিষয়ে সকল মহুদ্রেরই একরূপ অভিপ্রায় হইবার সন্তাবনা। কিন্তু সর্ক্র ইহার বিপরীত ভাব দৃষ্টি করা যাইতেছে। এক ব্যক্তি যে কর্ম্ম নিতান্ত নিন্দনীয় জ্ঞান করেন, অন্ত ব্যক্তি তাহা অত্যন্ত প্রশংসনীয় ও পরম পবিত্র বোধ করিয়া থাকেন। এক জাতীয়-লোকে যে প্রকার ব্যবহার বিষম বিগহিত বিলিয়া নিন্দা করে, অন্ত-জাতীয় লোকে তাহা অতিশয় শেষদ্বর কার্য্য বের্ধ করিয়া অহুষ্ঠান করিয়া থাকে। কত দেশে কত প্রকার পরস্পার-বিদ্ধি দেশাচার প্রচলিত আছে, তাহার সন্ধ্যা করা স্থক্তিন। অতএব, এক মানব জাতি হইতে এরূপ পরন্দার-বিপরীত অভিপ্রায় উৎপন্ন হইবার কারণ কি তাহা বিবেচনা করা সর্ক্রেভাতাবে কর্ত্তর।

প্রথমতঃ ।—ইতঃপূর্ব্ধে উল্লেখ করা গিয়াছে, দকল পোকের সকল প্রের্ত্তি সমান নয়। কাহারও অধিক বৃদ্ধি, কাহারও অল্ল বৃদ্ধি, কাহারও অল্ল বৃদ্ধি, কাহারও অক বিপু প্রবল, কাহারও অন্ত রিপু প্রবল। কোন রৃত্তি অত্যন্ত বলবতী থাকিলে তত্বারা ধর্মাধর্ম্ম বিবেচনার কিছু না কিছু বাতিক্রম ঘটিতে পারে। বাহার উপচিকীর্ষা-রৃত্তি অত্যন্ত প্রবল কিন্তু ভক্তি-রৃত্তি অতিপর ছর্কাল, পরোপকার সাধন করা তাহার বাদশ কর্ত্তব্য বোধ হইবে. পরমেশ্বরের বিষয় প্রবণ

মননাদি করা তাদৃশ কর্ত্তব্য বোধ হইবে না। আর যে ব্যক্তির ভক্তি-রৃত্তি সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল, কিন্তু উপচিকীর্বা ও ভারপরতা অভিশর হর্ব্বল, পরমেখরের অথবা মনঃকল্লিত উপাশু দেবতার জপ, স্তুতি, ধ্যান ও ধারণায় উাহার বাদৃশ শ্রন্ধা ও উৎসাহ জয়ে, যথানিয়মে সাংসারিক-ধর্ম-নির্ব্বাহে ও জনসমাজের প্রীবৃদ্ধি-সাধনে তাদৃশ জয়ে না। কাম, অপত্যায়েহ, ও আসঙ্গলিপা প্রবৃত্তি প্রবল থাকিলে, সংসারাশ্রমে অবস্থিতিপূর্ব্বক পরিবার প্রতিপালন করা যেরপ আবশ্রক বোধ হয়, এ সমস্ত বৃত্তি নিত্তেজ হইলে সেরপ না হইতে পারে। বোধ হয়, যাহাদের এই সম্পায় বৃত্তি অতাস্থ হর্বল, এবং ভক্তি-বৃত্তি ও কোতৃহলজনক কোন কোন বৃদ্ধিরতি অতিশয় প্রবল তাঁহারাই সয়্যাসাশ্রম গ্রহণপূর্ব্বক তীর্থ ভ্রমণ করিতে উপদেশ দিয়া থাকিবেন।

দ্বিতীয়তঃ।—বৃদ্ধি দোষেও অনেকানেক অবিধেয় কর্ম বিধেয় বোধ হয়, এবং বিধেয় কর্মাও অবিধেয় বোধ হয়। প্রম কার্কনিক প্রমেশ্বরের নিয়ম সমুদায় প্রতিপালন করা যে কর্ত্তব্য এ
বিষয় সর্ব্ধ-বাদি-সন্মত; কিন্তু বৃদ্ধির্ভি পরিচালন করিয়া সেই
সমুদায় নিয়ম নিরূপণ না করিলে, তাহা জানিতে পারা যায়
না। তাতারদেশীয় লোকের বিদেশীয় লোকদিগকে বৈরী বলিয়া
হৃদয়ক্ষম আছে, একারণ তাহারা বিদেশীয়দিগের অর্থাপহরণ ও
প্রাণ-সংহার করা শ্লাঘার বিষয় বোধ করিয়া থাকে। ঐরূপ
ব্যবহার অত্যন্ত নির্দয় ও ভায়-বিরুদ্ধ বলিয়া এমত বিবেচনা করা
উচিত নহে যে, তাহাদের কিছুমাত্র দয়া ও ভায়পরতা নাই।
বিদি কোন ক্রমে তাহাদিগের করুপ বিশ্লাস উৎপাদন করিতে
পারা, যায় যে, কোন দেশের লোক তাহাদিগের বৈরী নহে,
শকল লোকে তাহাদিগকে মিত্র জ্ঞান করিয়া তাহাদের ভিজ্ঞা-

. .

কাজ্ঞা করিয়া থাকে, এবং পরে বিদি জিজ্ঞাসা করা যায়,
বিদেশীয় লোকমাত্রেরই ধন প্রাণ হরণ কর্ত্তরা কি না, তবে আর
তাহারা কোনজ্রমে ইহা বিধেয় বিদিয়া স্বীকার করিবে না।
তত্ত্রব, তাহাদের বৃদ্ধির্ত্তি মার্জিত না হওয়াতেই, এই বিষম
দোষাকর কুমংস্কারের উৎপত্তি হইয়াছে।

এতদেশীয় লোকে বিচারস্থলে সাক্ষা দান করা দাকণদুর্গতি-জনক গহিত কর্ম বলিয়া বিশ্বাস করেন। ভারতবর্ষীর
প্রাচীন শাস্ত্রে সাক্ষাদানের স্প্রেট ব্যবস্থা আছে, কিন্তু ইদানীস্তন
লোকেরা সে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া চলেন না। চিরাগত
কুসংস্কার এই অশেষ দোষাকর দেশাচারের মূলীভূত কারণ। কিন্তু
যিনি নানাপ্রকার প্রাকৃতিক নিরম প্র্যাালোচনা পূর্ব্বক র্দ্ধিবৃত্তি মার্জিত করিয়াছেন, তিনি নিশ্চিত জানেন, সাক্ষী হইয়া
যথাক্রত ব্যাদৃষ্ট যথার্থ কথা কহিতে কিছুমাত্র দোষ নাই, বরং
গুষ্ট-দনন ও শিষ্ট-পালনার্থে সাক্ষ্য প্রদান করা সম্পূর্ণ বিধের ও
সর্ব্ববোভাবে শ্রেম্বর। সত্য কথা কহিয়া দোষীর দোষ ও
নির্দ্ধেরের নির্দ্ধেরতা সপ্রমাণ করিয়া দেওয়া যে উচিত ইহা
ক্ষপর সাধারণ সকলেরই বিদিত আছে, তাহার সন্দেহ নাই।

কোন কোন কর্মে কিছু কিছু দোষও আছে, এবং কতক কতক গুণও আছে। যিনি তাহার দোষ ভাগ মাত্র দৃষ্টি করন, তিনি তাহা দৃষ্য বোধ করেন, এবং যিনি গুণ-ভাগ স্থা দৃষ্টি করেন, তিনি তাহা বৈধ বলিলা অঙ্গীকার করেন। অন্ধ বরুষে সুত্রের বিবাহ-দেওরা উচিত কি না এ প্রস্তাব উথিত হইলে এতদ্দেশীয় লোকে বিশেষতঃ স্ত্রীলোকে এই প্রকার বিবেচনা করিরা থাকেন, যে তদ্বারা অবিলঙ্গে মেহাম্পদ প্র-বধ্র মুখ্-চন্দ্র দর্শন করিরা আহ্লোদসাগরে অবগাহন করা যায় এবং তাহাকে

গৃহকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া অনেক বিষয়ে সাহায্য পাওয়া যায়, তাহা পরম স্থাথের বিষয়, অতএব অবশ্রন্থ কর্ত্তব্য। কিন্তু দুরদর্শী 🏄 বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বিবেচনা করেন, পুত্রবধূর মুখাবলোকন স্থজনক বটে, কিন্তু বালক বালিকা পরস্পর উন্নাহ-হতে সংযুক্ত হইলে পরম্পরের মর্যাদা জানিতে পারে না. এবং কাহার কিরূপ চরিত্র তাহাও অবগত হইতে সমর্থ হয় না। যদি ছভাগ্যক্রমে পরস্পর-विक्रक श्रञावाकाल इस, जारा रहेल जारां निगरक हित्रकीवन চঃসহ যন্ত্রণা সহ করত বিবাদ কলহ করিয়া কালক্ষেপ করিতে হয়। আর যদি অল্প বয়দে অর্থাৎ শরীরের পূর্ণাবস্থা প্রাপ্তি না इटेरठ इटेरठ, मञ्जान छे९भन्न इत्र, তবে म् मञ्जान कुर्वतन, जीर्ग ও রোগার্হ হয়, এবং অল্প বয়সে কালগ্রাসে প্রবিষ্ট হইয়া অত্যা-চারী পিতা মাতাকে শোকাকল করিয়া যায়। তদ্ধির যদি বিবাহিত পুল অল কালে ভার প্রাপ্ত হইয়া রীতিমত বিভা ও বিষয়কর্ম শিক্ষার্থে অবদর না পায়, এবং সেই কারণে সংসার-ষাত্রা নির্বাহার্থে পর্যাপ্ত অর্থ উপার্জন করিতে সমর্থ না হয়. তাহা হইলে দারুণ দৈল্পদশায় পতিত হইয়া চিরজীবন যৎপরো-নাস্তি ক্লেশরাশি ভোগ করিতে থাকে। অতএব বাল্যবিবাহে দোষের ভাগ অধিক। যাহাতে এই সমস্ত বিষম সঙ্কট উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা, তাহা কোন মতে আমাদের উপচিকীর্যা ও ন্তামপরতার অভিমত হইতে পারে না. স্বতরাং তাহা কোন-ক্রমে পরমেশ্বের অভিপ্রেত নহে। বালা-বিবাহের যৎকিঞ্চিৎ যাহা গুণবৎ আভাদ পার তাহাই লক্ষ্য করিয়া দোষ সমুদায়ের প্রতি দৃষ্টি না রাখাতে, এতদ্দেশীয় লোকে বালক পুত্রের বিবাহ দিয়া থাকে। যে দেশে যত প্রকার কুপ্রথা প্রচলিত আছে, তাহার অনেক এই প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই।

আমরা বেমন কতকগুলি একপ্রকার জন্তকে পশু, পক্ষী, পতঙ্গ অথবা অন্ত কোন সংজ্ঞা দিয়া থাকি, সেইরপ কতকগুলি একপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়াকে এক শ্রেণীতে গণিত করিয়া সত্য. कमा, मान, टार्गेग প্রভৃতি नाना आथा। প্রদান করি। ইহার মধ্যে দান, ক্ষমা, সত্য-কথন প্রভৃতি কয়েক জাতীয় কর্মকে বৈধ এবং অন্ত কয়েকজাতীয় কর্মকে অবৈধ বলিয়া জানি। किन्दु এककाठीय नमुमाय मरकर्मा नमान अनुमानी नरह, अवर একজাতীয় সকল কর্মণ্ড সমানরপ দুষণীয় নহে। কাহাকেও দান করিতে দেখিলে সকলে তাঁহার প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন. কিন্তু যে স্থলে দান করিলে, কাহারও আলস্ত-রৃদ্ধি অথবা কোন কুৎদিত ক্রিয়ায় বা কুৎদিত প্রথায় উৎদাহ প্রদান করা হয়, দে স্থলে দান করা কোনরূপে বৈধ বলিয়া উক্ত হইতে পারে না। ঋণপরিশোধ না করিয়া যথেচ্ছা অর্থনান করা ১১কান মতেই উচিত নহে। স্থলবিশেষে ক্ষমা করা ভাল বটে, কিন্ত বিচারাসনে উপবিষ্ট হইয়া যথাবিধানে দোষীর দও না করা এবং যে স্থলে ক্ষমা করিলে লোকের উপর উপদ্রব বৃদ্ধি হয়, সে স্থলে ক্ষমা করা কদাচ কর্ত্তবা নহে। কেহ কেহ হিতাহিত বিবেচনা না করিরা উক্তরপ স্থলেও দানাদি করা পুণাজনক বোধ করেন. কিন্তু তাঁহাদের এরূপ বোধ কোনরূপে যুক্তিসন্মত নহে। এক জাতীয় সমুদায় কর্মকে সমানরূপ গুণশালী জ্ঞান করাজে ঐরূপ ভ্ৰান্তি উপস্থিত হইয়া থাকে।

. তৃতীয়তঃ।—আমরা যাহাকে স্নেহ, প্রীতি বা তুক্তি করিয়া থাকি, তাহার চরিত্রের বিষয় পর্য্যালোচনা করিবার সময়ে দোষ-ভাগকে লঘু ও গুণ-ভাগকে অধিক বলিয়া বোধ হয়। স্নেহপাত্র প্রেমাম্পদ ও ভক্তিভাজনকে স্মরণ ইইবামাত্রে অস্তঃ- করণ দেহ, প্রীতি ও ভজিবলৈ আর্ক্র ইয়া এপ্রকার পক্ষণাত উপস্থিত করে যে, তাহাদিগের দোষভাগকে দোষ বলিরাই •বীকার করিতে প্রবৃত্তি হয় না। তাহাদের দোষ সম্দার পক্ষিত হয় না, গুণভাগ মাত্রই দৃষ্টিপথে পতিত হয়। মিত্রেরা যে মিত্র-পক্ষের দোষ দৃষ্টি করিতে অসমর্থ তাহার কারণ এই। প্রত্যুত, শক্রকে প্ররণ হইলে, বেবানল প্রবৃত্ত হয়া তিন্ত্রমাণ দোষ ভাল-প্রমাণ বলিয়া হ্লময়লম হয়। তাহার দোষ-প্রমাণ দোষ ভাল-প্রমাণ বলিয়া হ্লময়লম হয়। তাহার দোষ-ভাগের প্রতিই আমাদের দৃষ্টি থাকে, এবং তাহার প্রতি এরপ শাত্রব ভাবের আবির্ভাব হয় যে, তলীয় গুণসমূহকে গুণ বলিয়া অঙ্গীকার করিতে প্রবৃত্তি হয় না। একারণ, অনেকানেক হলে শক্ররা যেমন যথার্থ দোষ নিরূপণ করিয়া মিত্রবং কার্য্য করে, মিত্র পক্ষ হইতে সেরূপ হওয়া স্ক্রেটন। শক্র বা মিত্র পক্ষ ঘটিত কোন বিষয় বিচার করিতে হইলে, বিচারকদিগের পক্ষপাতরূপ গুরুত্ব দোষে পতিত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

আমাদের ধর্মাধর্মজান স্বভাবসিদ্ধ ইইলেও, যে করেক কারণে কোন কোন হৃদ্ধাকৈ সংকর্ম ও কোন কোন সংকর্মকে হৃদ্ধা জান হয়, তাহার বিবরণ করা গেল। তৎসমূদায় পর্যান্রোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয় আমাদের ধর্মপ্রপুত্তির স্বভাবের কদাপি ব্যতিক্রম হয় না। পরের হিতাভিলাম করা উপচিকীর্মার স্বভাব, ভাষ্যাভাষ্য প্রভীতি করা ভাষ্যপ্রভাব স্বভাব, ভজ্জাদ্ধনকে ভক্তি করা ভক্তিবৃত্তির স্বভাব, ইত্যাদি যে হত্তির যেরূপ স্বভাব নির্দিপ্ত আছে, কোন ক্রমেই তাহার অভ্যথা হয় না। হয়, আমাদের বৃদ্ধিবৃত্তি য়্বথাচিত মার্জ্জিত না ইওয়াতে সকল কর্মের যথার্থ গুণাগুণ নিরূপণ করিতে সমর্থ হয় না, নয়,

কোন মনোর্থ্য অত্যন্ত প্রবলা হইয়া ধর্মপ্রস্থৃত্তি সম্পারের উপদেশ বলবং হইতে দের না। ইহাতেই স্থলবিশেষে ধর্মকে অধর্ম ও অধর্ম ও অধর্ম বলিরা বিধাস জয়ে। অর, মধুর, কটু, তিজাদি অন্তব করা আমাদের যেরূপ স্থভাব-সিদ্ধ, ধর্মাধর্ম-প্রতীতি করাও সেইরূপ স্থভাব সিদ্ধ তাহার সন্দেহ নাই। ধর্ম-প্রবৃত্তি সম্পার স্থ স্থভাবান্তসারে ধর্মান্ত্র্ছান বিষয়ে প্রবৃত্তি প্রদান পূর্বক আপনাদের সর্ম্মপ্রধাধান্ত জ্ঞাপন করিতেছে, এবং মার্জিত বৃদ্ধির সহকৃত হইয়া সর্ম-ধর্ম-প্রেরাজক পরমেশ্রের প্রকৃত অন্থমতি প্রচার করিতেছে। তাহাদিগকে তাঁহার প্রতিনিধি জ্ঞান করা উচিত, এবং তাহাদের আদেশ তাঁহারই আদেশ জ্ঞান বিয়া শ্রদ্ধা সহকারে পরিপালন করা কর্ত্র্য।

জগদীধর বেমন আমাদিগকে ধর্মপ্রেরত্তি প্রদান দ্বারা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পাপ-পূণ্য-বিষয়ক উপদেশ প্রদান করিরাছেন, সেইরূপ তদল্লায়ী দও পূরস্কার বিধান করিয়া দেই উপদেশকে দৃঢ়তর রূপে সপ্রমাণ করিয়া রাখিয়াছেন। যে সমস্ত ধর্মাধর্ম আমাদের চিত্রপটে চিত্রিত হইয়া রহিয়াছে, সংসারে তদল্লায়ী ভভাভভ ফল উৎপন্ন হইয়া তাহাদের প্রামাণা বিষয়ে নিঃসংশয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

পরমেধর যে আমাদের সদসদ্ ব্যবহার অন্ত্রসারে ফলাফণ প্রদান করিয়া থাকেন, ইহা পূর্বাবিধি সকলদেশীর সকলজাতীর পণ্ডি-তেরাই স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু তিনি কি নিয়মে 'পাপের দও'ও পুণাের পুরস্কার প্রদান করেন তাহা নিরূপণ করিতে না পারিয়া নানা ব্যক্তি নানাপ্রকার কাল্পনিক মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা দেখিলেন, কোন কোন ভ্রায়পরায়ণ ধর্মশীল ব্যক্তি চিরকাল অন্ত্র-চিন্তার কাতর হইয়া বহু কটে দিনপাত

করেন, অথচ কত কত অতি পাপিষ্ঠ পর পীড়ক নরাধম অতুল 'ঐর্থা উপার্জন করিয়া নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদ ও হাস্ত ৈ কৌতক করত প্রম স্থাথে কাল যাপন করে। কোন কোন পরমার্থ পরায়ণ পুণাবান বাক্তি যাবজ্জীবন রুগ্ন ও শীর্ণ শরীরে বহু ক্রেশে জীবন যাত্রা নির্স্কাহ করেন, কেহ কেহ চির কাল পাপপথে প্রবত্ত থাকিয়াও স্কন্ত ও সবল শরীরে বিনা ক্লেশে সাংসারিক কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। পূর্বতন পণ্ডিতেরা এই সমস্ত বিরুদ্ধবং প্রতীয়মান ব্যাপারের নিগৃঢ় তত্ত্ব নিরূপণে অসমর্থ হইয়া, কেই পর্যর জন্মার্জিত পাপপুণা, কেহ বা অন্তপ্রকার অনির্দেশ্য বিষয়, উক্তরূপ স্থুথ চঃখ ভোগের হেতু বলিয়া কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সে সমুদায় মত কোন মতেই প্রামাণিক নহে। পূর্ব্বে বাহু বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচারবিষয়ক পুত্তকে ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক নিয়মের যেরূপ বিবরণ করা গিয়াছে, তাহা স্বিশেষ মনোযোগ পুর্বক পাঠ করিয়া দেখিলে অবশুই বিশ্বাস হয়, যে ব্যক্তি যবিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন বা পালন করে, সে তবিষয়ক দও বা পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভৌতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, হস্ত পদাদি আহত হয়, শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, রোগ উৎপন্ন হয়, আর ধর্ম বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, পুণা-জনিত বিশুদ্ধ স্থাথে ৰঞ্জিত হইয়া লোকনিন্দা, চির-মালিনা, লোকের নিকট অবিশ্বস্তা, রাজ-ছারে দণ্ড ইত্যাদি নানাপ্রকার প্রতিফল অবশুই প্রাপ্ত হইতে হয়। কি ধনী, কি নির্ধন, কি িহিন্দু, কি মুসলমান, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি যুবা, কি বৃদ্ধ, কাহারও প্রতি এ বিধানের অব্যাপ্তি নাই। সকলেই বিশ্বাধিপের প্রজা, স্কুতরাং সকলেই তৎসন্নিধানে স্বস্বধর্মাত্ররপ দণ্ড ও পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

অতএব, যে সমস্ত স্থনীতি-স্ত্র মন্থ্যের মানস-পটে আছিত রহিরাছে, যথন তাহা পালন করিলে শুভ ফল, ও লজ্বন করিলে অশুভ ফল উৎপন্ন হইরা থাকে, তথন বলিতে হইবে, ঐ নীতি প্রতার ও তদম্যায়ী ফলোৎপত্তি উভরে ঐক্যাবলম্বন পূর্বক বিশ্বপতির শাসনপ্রাণালীর যথার্থ তত্ত্ব প্রচার করিতেছে, কর্ত্তবা-কর্ত্তব্য অবধারণ বিষয়ে পূর্ব্বাক্ত পরিশুদ্ধ নিয়ম দৃঢ়তর রূপে স্প্রমাণ করিতেছে।

### তৃতীয় অধ্যায়।

কর্ত্তবাকর্ত্তব্য নিরূপণ বিষয়ক নিয়ম অবধারিত হইল, একণে কাহার প্রতি কি প্রকার ব্যবহার কর্ত্তব্য তাহার বিবরণ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। আপনি জ্ঞানাপন্ন ও স্কৃষ্ণ না হইলে, আর আর কর্ত্তব্য কর্ম স্থানকরেপ সম্পন্ন করা যায় না। অতএব, অগ্রে আয়ুবিবয়ক কর্ত্তব্য কর্মের বিবরণ করা যাইতেছে, পশ্চাৎ অস্তের প্রতি যেরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য ত্তিব্যের বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে।

#### আছু বিষয়ক কর্ত্রা কর্ম।

পরমেশ্ব আমাদিগকে যেরূপ প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন, তাহা পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয়, আমরা ভূম ওলে জয় গ্রহণ করিয়। কতক গুলি কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পোদন পূর্ব্বক জ্ঞান ও ধর্মোন্নতি করি, এই অভিপ্রায়ে তিনি আমাদিগকে স্পষ্ট করিয়াছেন। আমরা কোন অংশে অস্থ্যী থাকি ইহা তাঁহার অভিপ্রেতনহ, প্রত্যুত, সকল বিষয়ে সর্বছোভাবে স্থ্যী হই ইহাই তাঁহার সন্বায় নিয়মের উদ্দেশ্য। আমরা বে আপনাদের স্বভাব মলিন করিয়ারাথি, ইহা কোন মতে তাঁহার অভীপ্র ইইতে পারে না, প্রত্যুত, শরীরকে স্বস্থ ও সবল এবং অন্তঃকরণকে জ্ঞান-প্রভায় প্রদীপ্ত ও ধর্মভূবণে বিভূষিত করি ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত। এই সমুদায় আভিপ্রায় যদি মুক্তিসিক্ষ ইইল, তবে আপনার প্রকৃতি ও পরমেশ্বরের নিয়ম-প্রণালী-বিষয়ক জ্ঞানোপার্জন করা অবশ্রতক্রব্যু

..

তাহার সন্দেহ নাই। আপনার উদ্দেশে যত কর্ম কর্ত্তব্য তন্মধ্যে এ কার্য্য সর্কা প্রধান।

ধর্মোপদেশকেরা বেমন অন্তান্ত বৈধ ক্রিরার ব্যবহা দিয়া থাকেন, বিল্লা-শিক্ষা তাদৃশ অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া উপদেশ প্রদান করেন না। কিন্তু বখন জ্ঞান ব্যতিরেকে আপনার পরিবার ও অপর পোকের প্রতি বেরুপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য তাহাও উচিতনত সম্পাদন করিতে সমর্থ হওয়া বায় না, আর বখন জ্ঞানীখর আমাদিগকে তওদ্বিমে সমর্থ করিবার নিমিত্ত বৃদ্ধি-বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, তখন জ্ঞান শিক্ষা করা অপরসাধারণ সকলেরই উচিত কর্মা, তাহার সন্দেহ নাই। বালাকাশাব্ধিই পরমেধ্বরে প্রতিষ্ঠিত ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক নিয়ম শিক্ষা করা কর্ত্তব্য, না শিথিলে প্রত্যবায় আছে।

যথন আমরা মানব-জন্ম গ্রহণ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছি, তথনই আমাদের কঁতকগুলি অবশ্য প্রতিপাল্য নিত্য ব্রতে ব্রতী হওয়া হইয়াছে। আপনার শরীর স্কৃত্ব ও স্বজ্ঞল রাখা, মপ্তঃকরণ জ্ঞান ও ধর্মে বিভূষিত করা, সন্তান সত্তিকে স্থাশিকিত ও স্থাপী করা, লোকের সহিত যথোচিত সন্থাবহার এবং তাহাদের স্থাস্পজ্ঞলতা সাধনপূর্বক জন-সমাজের শ্রীয়ৃদ্ধি সম্পাদন করা, এবং সন্ধ-স্থাধনপূর্বক জন-সমাজের শ্রীয়ৃদ্ধি সম্পাদন করা, এবং সন্ধ-স্থাধনপূর্বক জন-সমাজের প্রার্থীয় মহিমা ও অপনিম্ন করণাগ্রম পিতা পরমেধরের অপরিসীম মহিমা ও অপনিম্ন করণাগ্রণ পর্যালোচনা পূর্বক তাহার প্রতি প্রগাঢ় প্রীতি প্রকাশ করা নিতান্ত কর্ত্বা। কিল্ক বিশ্ব নিয়ন্তা বিশ্ব পতি যে বিষয়ে যে নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা না জানিলে, সে বিষয় স্কারন রূকার্থে কিন্তুপ ব্যবস্থা স্থাপন করিয়াছেন, স্ত্রী-পরিগ্রহ ও পুল্ল-

ক্সার প্রতিপাদন বিষয়ে কিরপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া বাধিয়াছেন, মহান্তবর্ধের হৃথ বছনকতা বর্জনার্থ কোন্ বস্তুতে কি কি গুণ প্রদান করিয়াছেন, রাজ-কার্য সম্পাদন বিষয়ে কিরপ অফুজা প্রচার করিয়াছেন, এবং তাঁহার অনির্কাচনীয় স্করপ ও পরমান্চর্যা রহিমা কি রূপে কত দূর শিক্ষা করিতে সমর্থ ছওয়া যায়, এই সম্পার সমাক্ রূপে নিরূপণ করা কর্ত্তা। কি রাজা কি প্রজা, কি ভৃত্য কি স্বামী, কি স্ত্রী কি পুরুষ, কি ধনী কি দরিদ্র, সকলেরই এই সমস্ত শুভকর বিষয় শিক্ষা করা কর্ত্তা; এই সমস্ত বিষয়ে জ্ঞানই বর্থার্থ জ্ঞান, এই জ্ঞানই ছংখরপ দারুণ রোগের মহোবধ, এই জ্ঞানই স্থারত্বের অদ্বিতীয় আকর, এই জ্ঞানই মানব জন্ম সার্থক করিবার মূলীভূত উপায়।

ইহাই যদি পরম পিতা পরমেশ্বের অভিপ্রেত হইল, তবে
শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাহার যথোচিত ফলোৎপত্তি হয়, তাহার
সন্দেহ নাই। বিশুদ্ধ বায়ু দেবন, পরিমিত ভোজন, পরিদ্ধৃত ও
পরিচ্ছয় গৃহে বাস, এবং শরীর ও মনের অনতিশয় চালনা করা
উচিত ইত্যাদি শারীরিক বিধান বিষয়ে ফ্রশিক্ষিত হইলে,
বালকেরা তাহা পালন করিতে যদ্ধবান থাকে, তল্পারা শারীরিক
স্বাস্থ্য ও মানসিক স্ফুর্টিলাভ করিয়া সম্পুর্টিতে স্থথে কাল যাপন
করিতে পারে, এবং বয়োর্দ্ধি হইলে, যাহাতে নগরমধ্যে বিশুদ্ধ
বায়ু সঞ্চরিত হইয়া, ও স্থেদেশয় বিভালয়, চিকিৎসালয়, ভজনালয়
প্রভৃতি সাধারণ গৃহ সম্দায় শারীরিক নিয়ম প্রতিপালনের অফুক্ল হইয়া লোকের স্বাস্থ্য-জনক হয়, তাহার উপায় করিতে
পারে। এইয়েশ, উরাহ-দর্ম্ম, গৃহ-কার্য্য ও সামাজিক ব্যবস্থার তম্ব
জানিয়া, তদয়্বায়ী কর্মা করিয়া স্থাইতে পারে, এবং স্থেদেশয়
মধ্যে তদয়্বায়ী আচার ব্যবহার সংস্থাপন পূর্কক স্বদেশয়য়

٠,

লোকের স্থথ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা পাইতে পারে। অতএব, ছঃথ নিবৃত্তি ও স্থথ বৃদ্ধি প্রাকৃতিক নিয়ম শিক্ষার প্রত্যক্ষ প্রন্ধার, ইহাতে সন্দেহ নাই।

বেমন অস্তান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনের সময়ে মনে মনে স্থা-क्षच्य रय. त्यरेक्य कारनाथार्क्कन ও क्षानास्थीलत्नव समस्य, তাহার পুরস্কারস্বরূপ অতি বিশুদ্ধ আনন্দ অমুভূত হইতে থাকে। বধন আমরা কোন কার্য্যে নিযুক্ত না থাকাতে, অথবা অক্ত কোন কারণে বিরক্ত ও অম্বজ্ঞ্নচিত্ত থাকি, তথন পুত্তক-পাঠ মহো-পকারী বোধ হয়। সময় বিশেষে পুত্তকবিশেষ পঠিত হইলে পরম-প্রণয়াম্পদ মিত্রের ক্রায় সন্তাপিত হৃদয়কে শান্ত, বিষঞ্ বদনকে প্রসন্ন করিতে পারে। কোন পদার্থের বিষয় পর্য্যা-লোচনা করিতে করিতে কোন অভিমত নিয়ম নিরূপিত হইলে, কত আহলাদই উপস্থিত হয়। অসামাক্ত ধী-শক্তি সম্পন্ন মহাত্মভব নিউটন মাধ্যাকর্ষণ-বিষয়ক অপূর্ব্ব নিয়ম নিরূপণ করিয়া যেরূপ অত্যাশ্র্যা অনির্বাচনীয় আনন্দ অতুত্ব করিয়াছিলেন, এবং ভবন বিখ্যাত মহাত্মা কোলন্ধন, অগাণ সমুদ্র উত্তরণ পূর্বক আমেরিকা প্রদেশে পদার্পণ করিয়া যেরূপ অভৃতপূর্ব্ব প্রভৃত স্থয় সভোগ করিয়াছিলেন, তাহার তুলনায় হিমালয়তুলা স্তুপাকৃতি স্বর্ণ-থণ্ড কর্কর-রাশি নদৃশ তুচ্ছবোধ হয়। জগৎ সংসারের ঐত্বর্যাও সে অমূল্য স্থাধের উচিত মূল্য নহে। ছই এক পর্ম জাগাবান ব্যক্তি ভিন্ন শামান্ত লোকের ভাগ্যে এরপ অতি প্রগাঢ় আনন্দ সম্ভোগ ঘটে মা বটে, কিন্তু তাঁহারা যে সকল স্থ্য-রাজ্যের পথ প্রদর্শন করিয়া যান, তাহাতে ভ্রমণ করিতে সকলেরই অধিকার আছে। আমরা তাঁহাদের নিরূপিত এই একটা বিষয় শিক্ষা ও প্র্যালোচনা করিয়া অভুত স্থ্থ অসুভব করি।

বিদ্যালোক-সম্পন্ন সুশিক্ষিত ব্যক্তির অন্তঃকরণ অসভ্যা: বিষয়ের অসম্ভা ভাবে নিরস্তর পরিপূর্ণ। বে সমস্ত অপ্তুত বিষয় ও মনোছর ব্যাপার তাঁহার বোধনেত্রের গোচর থাকে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে বোধ হয়, তিনি নর লোক নিবাসী হইয়াও কোন চমংকারমর স্থচার স্বর্গলোকে বিচরণ করিতেছেন। তাঁহার অভঃকরণে নিরস্তর যে সকল ভাবের আবির্ভাব হয়, তাহা অশিক্ষিত লোকের কদাচ অনুভূত হইবার বিষয় নহে। তিনি আপনার মানদ-নেত্রে এক কালে সমগ্র ভূমগুল পর্যা-বলোকন করিতে পারেন। মহার্ণব পরিবৃত ভল ভাগ. সমুদ্র স্থিত দ্বীপ পুঞ্জ, চতুর্দিগাহিনী নদী ও উপনদী, স্থানে স্থানে নীরদ-ধারিণী পর্বত-শ্রেণী, কন্দর ও ভৃগুদেশ, শৃঙ্গ ও প্রস্তবণ, মহারণ্য ও মরুভূমি, জলপ্রপাত, উষ্ণ প্রস্তবণ, তুয়ার শৈল, ত্যারদ্বীপ, গন্ধকদ্বীপ, প্রবালদ্বীপ ইত্যাদি ভূতল্ভ সমস্ত পদার্থ পর্যালোচনা করিয়া পুল্কিত হইতে পারেন। তিনি কল্পনাপথ অবলম্বন করিয়া অগ্নিময় আগ্নেয় গিরির শৃঙ্গ-দেশে আরোহণ করিতে পারেন, তৎসংক্রান্ত, ভুগর্ভ বিনির্গত, গভীর গর্জন প্রবণ করিতে পারেন, এবং তদীয় শিথরদেশ হইতে অগ্নিয়ী নদী স্বৰূপ ধাতৃনিস্ত্ৰ নিৰ্গত হইয়া চত্দ্দিক দল্প করিতে দৃষ্টি করিতে পারেন। তিনি মানস-পথ পর্যাটন পূর্ব্বক হিমগিরি-শিথরে উখিত হইয়া নত নয়নে নিরীক্ষণ করিতে পারেন, আপনার চরণতলে বিগ্লালতা জ্বলিত হইতেছে. মেঘাবলি ধ্বনিত হইতেছে, জলপ্রপাত ছরিত হইতেছে, এবং প্রচণ্ড ঝঞ্চাবাত উৎপন্ন হইয়া অর্ণ্য সমুদার উৎপাটন করিতেছে, ও সমুদ্র-দলিলের করালতম কল্লোল কোলাহল উৎপাদন করিয়া আস ও সঙ্কট উপস্থিত করি-

ে তেছে। সর্বকালের সমস্ত ঘটনাই তাঁহার অন্তঃকরণে জাগ-রুক রহিয়াছে। তিনি মনে মনে কত রাজ্য ও রাজাব সংহার -দেখেন, কত বীর ও বিগ্রহের বিষয় বর্ণন করেন, এবং কত স্থানেই কত প্রকার রাজনীতির ধর্মনীতির পরিবর্ত্তন পর্যা-লোচনা করিয়া স্থা পাকেন। যে সময়ে তিনি মিত্রগণের সহিত সহবাস ও সদালাপ করেন, তথন দেশবিশেষের জল, বায়, শীত, গ্রীম, গ্রাম, নগর, আচার, ব্যবহার, ধর্মা, শাসন, বিছা, ব্যবসায়, স্থুথ, সভাতা, পশু, পক্ষী উদ্ভিদ, ধাতু প্রভৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া পুলকে পরিপূর্ণ হইতে থাকেন। যে সময়ে তিনি গ্রাম ও গৃহনে ভ্রমণ করেন, তথন কেবল কুক্ষ न्छ। खन्मापि भत्रमान्धर्मा स्मीन्दर्मा माज मन्दर्भन कतियारे मञ्जूष्टे थारकन ना, जाहार्रेंग्ड मल, ऋक, भाशां, शब, शुक्र, कलां पित অভান্তরে কীদশ কৌশল বিদামান রহিয়াছে, ও কতপ্রকার আশ্চর্যা ক্রিয়াই বা নির্ব্বাহিত হইতেছে, উদ্ভিদের মধ্যে কোন্ কোন জাতি কি কারণে কোন শ্রেণীতে নিবিষ্ঠ হইয়াছে, এবং কোন জাতি দারা কিরূপ উপকারই বা উৎপন্ন হইতে পারে. ত্রতংসমুদার পর্যালোচনা করিয়া চমৎকার-সংবলিত স্থামত-রসে অভিষিক্ত হন, এবং প্রত্যেক বিষয়ের অনুশীলন করি-বার সময়েই করুণাময় প্রমেশ্বরের প্রমাদ্ধত কৌশল প্রতীতি করিয়া ক্লতজ্ঞ হৃদ্যে মনের সহিত ধন্তবাদ করেন। যে তিভিভিচ্চন্ন নিশীথ সময়ে অজ্ঞ ব্যক্তিরা অশেষবিধ বিভীষিকা ভাবনা করিয়া ভীত হইতে থাকে, সে সময়ে তিনি নিভূত স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক গগন-মণ্ডলে নয়নদ্বয় নিয়োজন করিয়া অসীম বিশ্ব ব্যাপারের অনুশীলনে অনুরক্ত হইতে পারেন। আমরা যে প্রকাও ভূপিওের উপর অধিষ্ঠিত রহিয়াছি, তাহা গিরি,

কানন, পশু, পক্ষী, মেঘ ও বায়ু সংবলিত অপরিসীম আকাশ--मार्ल প्रकल दिला पूर्वात्रमान स्टेटिक्स, देश किन्ना कतित्रा ্ষস্তঃকরণ বিক্ষিত করিতে পারেন। তিনি বাসনাবজ্মে চক্রমণ্ডলে উপনীত হইয়া উচ্চ পর্বত, গভীর গহবর, উন্নত শিথর, গিরিছারা, বন্ধুর ভূমি ইত্যাদি অবলোকন করিতে পারেন। ক্রমশঃ উর্দ্ধ দিকে উত্থিত হইয়া চক্র-চত্ত্বয়-পরিবৃত রুহম্পতি, রুহত্তর চক্রাষ্ট্রক ও বিশাল অঙ্গুরীয় এর পরিবেটিত শনৈশ্যর, ষট চক্র-সহক্রত হর্শেল গ্রহ এবং চক্র-দ্বয়-সংবলিত নেপচ্যান নামক অপূর্ব্ব ভূবন দর্শন করিয়া পর্ম পুলকিত চিত্তে বিচরণ করিতে পারেন। পরে গ্রহ-মণ্ডলী-পরিবেষ্টিত প্রচণ্ড স্থ্যমণ্ডল পশ্চান্তাগে পরিত্যাগপুর্বাক, সহস্র সহস্র ও কোটি কোটি নক্ষত্ৰ লোক অবলোকন করত, অশুখালবন্ধ ও অক্লিষ্ট-পক্ষ বিহঙ্গের নাায়, অদীম আকাশ-মণ্ডল পর্যাটন করিতে পারেন। গগনমগুলের যাবতীয় ভাগ দূরবীক্ষণ সহকারে মানব জাতির নেত্র-গোচর হইয়াছে, তদুর্দ্ধ সমস্ত নভঃপ্রদেশ সভ্যাতি-রিক্ত পরমান্তত জীব-লোকে পরিপূর্ণ বলিয়া প্রতীতি করিতে পারেন, এবং অপার মহিমার্ণর মহেশবের অথও রাজ্ব সর্বত প্রচারিত দেখিয়া ভক্তি-রসাভিষিক্ত পুলকিত হৃদয়ে অর্চনা করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। যে মহাত্মার অন্তঃকরণ এতাদৃশ অতি মনোহর স্থুখরাজ্যে বিচরণ করিতে পারে, তাঁহার পরমোৎক্রন্থ নিরুপম স্থথের উপমা দিবার আর স্থল নাই, এ কথা অবশ্রুই স্বীকার করিতে হইবে। জ্ঞানোপার্জন করা যে, মন্তব্যের পক্ষে অবশ্র কর্ত্তব্য কর্ম, উল্লিখিতরূপ অনির্ব্বচনীয় আনন্দলভি তাহার এক প্রতাক্ষ প্রমাণ।

# চতুর্থ অধ্যায়।

---:---

### আত্ম বিষয়ক কর্ত্তব্য কর্ম।

#### भातीतिक शादा-विशान।

আমাদের আত্ম-বিষয়ক কর্ত্তব্যের মধ্যে জ্ঞানোপার্জন করা যেমন প্রথম কার্য্য, আপনার শরীর স্কৃত্ব ও স্বজ্জন রাথা দেইরূপ দ্বিতীর কার্য্য। পরাৎপর পরমেশ্বর অন্তান্ত অশেষ-প্রকার স্থকর ব্যাপারের ন্তায় শারীরিক স্বাস্থ্য-লাভও আমা-দের আয়ন্ত করিয়া দিয়াছেন। তিনি মন্ত্যুকে উৎক্রন্ত দেহ প্রদান করিয়া কতকগুলি একপ্রকার মনোহর নিয়ম সংস্থাপিত করিয়া-ছেন, যে তাহা পালন করিলেই পরম আরোগ্য উপভোগ করা যায়।

শরীরী জীবের পক্ষে শারীরিক স্থন্ত। অপেকার স্থাকর বিষয় আর কিছুই নাই। শরীর ভগ্ন হইলে, সমুদর সংসার কেবল ছঃথের আগারস্বরূপ প্রতীয়মান হয়। যেমন গগন-মণ্ডল মেবাচ্ছর হইলে পূর্ণ চক্রের স্থাময় কিরণ প্রকাশ পায় না, সেইরূপ, শরীর অস্ত্র হইলে, শারীরিক ও সালসিক কোনপ্রকার স্থাসাদনে সমর্থ হওয়া বার না। তথন অতুল ঐশর্যা, বিপুল ষশ, প্রভৃত মান সন্ত্রম, কিছুতেই অন্তঃকরণ প্রসন্ন ও মুখমপ্রল প্রকৃত্র হয় না। রোগী ব্যক্তি সর্বাহি কন্ত্রী, ক্ষল বিষয়েই বিরক্ত, এবং কেবল রোগের চিন্তাতেই চিন্তা-কুল। কত ক্রেই তাহার দিন যাপন হয়। তাহার ছঃথের

দিন কত দীর্ঘই বোধ হয়। চির-রোগী ব্যক্তিদিগের শ্রীর
কৈবল ছর্বাই ভার স্বরূপ ইইয়া উঠে। তাঁহারা নিয়তই
উদ্বিধ এবং সর্বাই স্কুচিত-চিত্ত। আহার-বিহারাদি শ্রীররক্ষোপযোগী সকল ব্যাপারেই কুন্তিত থাকিয়া কোন ক্রমে
কন্ত স্তে কালহরণ করা তাঁহাদের নিত্য ত্রত ইইয়া উঠে।
স্বাস্থ্য-রক্ষার্থে যত্ম না করা বে ছ্ছর্মা, এই সমন্ত প্রত্যক্ষ শান্তিই
তাহার যথেই প্রমাণ।

পর্মেশ্ব মনুষ্যের মনের সৃহিত শ্রীরের এরপ নৈক্ট্য भवन वन्न कतिया नियादहर त्य भनीत खन्न ও भवन थाकितन, অন্তঃকরণও স্থন্থ ও ক্রিডি বিশিষ্ট থাকে, এবং অন্তঃকরণ সতেজ ও প্রকৃল্ল থাকিলে, শারীরিক স্বস্থতাও সাতিশয় স্থলভ হয়। উভয়ের স্মন্থতা উভয়ের পক্ষে উপকারী, এবং উভয়ের অস্ত্রতা উভয়ের পক্ষেই অপকারী। অস্তঃকরণ শোকাকুল रुष्टेल, नतीत्र भीर्ष रहा, अवः नतीत श्रीष्ठि रुष्टेल क्लांक्ष-বিপুপ্রবল হয়, এবং দয়া ভক্তি প্রভৃতি কতকগুলি উৎকুষ্ট বুত্তি ছৰ্কল হয়। যে শিশু সতত সহাস্থাবদন, পীড়িত হইলে, সেও সর্বাদ বিরক্ত ও কুন্ধ হয়। তথন আর তাহার মলে। হর মধুর হাস্ত দৃষ্ট হয় না এবং আর্দ্ধ-ফুট স্থমিষ্ট শব্দ দকলও শ্রুত হয় না। প্রথর কুধার সময়ে স্বাস্থ্যকর দ্ব্রা ভক্ষণ না করিলে শরীর বল-হীন হইয়া মনও নিস্তেজ হইতে থাকে. এবং অত্যন্ত গুরুতর ভোজন করিলে শ্রীর ও মন উভয়েরই মানি উপস্থিত হইয়া শারীরিক ও মানসিক উভয়-প্রকার পরি-· শ্রম করিতেই ক্লেশ বোধ হয়। কোন কার্য্যাপলক্ষে প্রচাত त्रोट्य गललार्थ कटलवरत अविधास भथ भर्याचेन कतिरल, সম্ভঃকরণ উত্তক্ত হইয়া উঠে, কিন্তু প্রাতঃকালে বিশ্বপতির

विश्व-कार्र्यात शतमाक्त्र्या स्त्रीवर्ग्य मन्त्रर्गेन श्रुतःमत स्नृती-তল সমীরণ সেবন করিলে, মনোমধ্যে পরম পরিভন্ধ আনন্দ-রসের উদ্রেক হইতে থাকে। শারীরিক পীড়া হইয়া কত কত. বাক্তির স্মারকতা-শক্তি হ্রাস হইতে দেখা গিয়াছে, এবং রোগ-শাস্তি ও স্বাস্থা-বৃদ্ধি হইয়া কত কত ব্যক্তির স্মরণ-শক্তি প্রবল হইরাছে। অতএব, যথন শরীরের সহিত মনের এপ্রকার নৈকটা সম্বন্ধ নির্নাপিত রহিয়াছে, এবং যথন শরীর স্বস্থ না থাকিলে, কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমুদায় বিহিত বিধানে সম্পাদন করিতে পারা বায় না, তথন জীবনরক্ষা, ধর্ম-রক্ষা, স্থুখ সাধন প্রভৃতি সকল বিষয়ের নিমিত্তেই শারীরিক স্বাস্থ্য লাভার্থে যত্নবান থাকা সর্বতোভাবে বিধেয়। যদি প্রীত-মনে পরিবার প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য হয়, পরোপকার করা বিধেয় হয়, পরম পিতা প্রমেশ্বকে প্রগাঢরূপ ভক্তি ও শ্রহা করা উচিত হয়, তবে স্বীয় শরীরকে · স্থলরন্ধ স্বস্থ ও স্বচ্ছল রাখা অবগ্র-কর্ত্তব্য তাহার সলেহ নাই; কারণ শরীর ভগ্ন হইলে, ঐ সমস্ত অবগ্র-কর্ত্তব্য কর্মা স্কৃচারুরূপে সম্পাদন করিতে সমর্থ হওয়া যায় না। যদি পর্ম শ্রদ্ধাম্পদ পিতা মাতাকে যন্ত্রণা-রূপ অগ্নি-শিখায় দগ্ধ করা অধর্ম হয় এবং যদি প্রাণাধিক প্রিয়তর পুত্রকভাদিগকে যথানিয়মে প্রতিপালন না করা হন্ধ্য হয়, তবে শংখ্য সত্তে শারীরিক নিয়ম লঙ্খন পূর্ব্বক প্রাণ-ত্যাগ করিয়া এই সমস্ত বিষম বিপত্তি উপস্থিত করা অবশ্রই অধর্ম তাহার স্ক্রেহ নাই। আতাহত্যা যে মহাপাপ, ইহা नकल्वे श्रीकात कतिया थारकन। जन-थरवन, अधि-প্রবেশ, উদ্বন্ধনাদি দারা একেবারে প্রাণ-ত্যাগ করা আর क्रमागं गातीतिक नियम मञ्चन পূर्वक करम करम

দেহ নাশ করা উভরই তুলা। কেবল শীঘ আর বিলম্ব
এই মাত্র বিশেষ। অতএব, প্রন্কারণিক প্রমেশ্বর
আমাদের শরীর রক্ষার্থে যে সমস্ত শুভকর নিয়ম
সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা পালন করা সর্কতোভাবে কর্তব্য।
না করিলে প্রতাবার আছে।

রোগ ও অকাল-মৃত্যু ঘটিত যাবতীয় ক্লেশ প্রমেশ্বর- প্রতিষ্ঠিত শারীরিক নিয়ম লজ্মনের ফল। শারীর বিধান-বিভায় সে সমস্ত ব্যবস্থার সবিশেষ বৃত্তাস্ত লিখিত থাকে, তন্মধ্যে উদাহরণ-ম্বরূপ কয়েকটি প্রধান প্রধান বিষয়ের প্রসঙ্গ করা যাইতেছে।

পরমেশ্বর ইতর প্রাণীদিগকেও শারীরিক নিয়মের অধীন করিয়াছেন, এবং তাহাদিগকে তৎপ্রতিপালনে সমর্থ করিবার নিমিত্ত কতকগুলি অভাব-সিদ্ধ সংস্কার প্রদান করিয়াছেন। তাহারা সেই সমস্ত আভাবিক সংস্কারের অন্তবর্তী হইয়া, অ আ শারীরিক কার্যা নির্বাহ করত, স্কুত্ব শারীরে কাল্যাপন করে। অতএব, এ বিষয়ে তাহাদের ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিলে অশেষপ্রকার উপকার দর্শিতে পারে। বাস্তবিক যে যে বিষয়ে তাহাদের শারীরেক প্রকৃতির ঐক্যা আছে, সে সে বিষয়ে তাহাদের ব্যবহার আমাদের আদর্শে করুপ জ্ঞান করা উচিত। সবিশেষ মনোযোগ পূর্বাক তাহাদের তত্ত্বদ্-বিষয়ক ব্যবহার নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে, শারীরিক আভ্যা-বিধান বিষয়ে বিস্তর উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

প্রথমতঃ। ইতর জন্তরা অভাবতঃ পরিষ্কৃত পরিচ্ছের থাকে। সকলেই পক্ষীদিগকে অক্সপ্রকালন ও পক্ষবিত্যাস করিতে দেখি-য়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। যথন তাহারা পক্ষ স্মৃদায় মার্জিত ও বিহাত্ত করিয়া ইতন্ততঃ বিচরণ করে, তথন তাহাদিগকে কেমন সুন্দর দেখার ও কেমন ফুর্ন্থিক বেধি ইর! গৃহত্বের গৃহস্থিত বিজ্ঞাল গাত্রের লোমগুলি পরিছত কু চিক্কণ করিয়া রাখে। ধেমুগণ কক বজু ও আগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক বংসের শরীর লেহন করে। অথের করিয় নাজিক করিয়া না দিলে, তৃণাদির উপর লুষ্টিত হইতে থাকে। বনের সমুদায় পশুপক্ষীই পরিছত পরিচ্ছের থাকে, কিন্তু মন্ত্রের আলয়ে থাকিলে নানা কারণে তাহার কিছু কিছু অভ্যথা হইতে দেখা বার।

দিতীয়তঃ। তাহাদিগকে আহার অবেষণার্থ পরিশ্রম করিতে হয়, ইহাতে শারীরিক স্বাস্থ্য রক্ষার্থ অঙ্ক সমুদায়কে যত চালনা করা আবশুক, তাহা অনায়াসে সম্পন্ন হয়। বিশেষতঃ পরমেশ্বর তাহাদের শারীরিক প্রকৃতির সহিত বাহ্ বস্তর এরূপ সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন, যে নিয়মাতীত অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হয় না, অথচ পরিমিত পরিশ্রম না করিবেও চলে না

ত্তীয়তঃ। প্রত্যেক প্রাণী আপন আপন স্বভাবান্ত্সারে কতকগুলি নির্দিষ্ট বস্তু ভক্ষণ করিয়া থাকে। যে যে জন্তুর যে যে থাছা নিরূপিত আছে, তাহাতেই তাহাদের শরীর সর্ব্ধাপেকা স্বত্ত সবল থাকে। তাহারা মন্তুষ্মের ন্থায় পুনঃ পুনঃ অতিভাজন করিয়াও পীড়িত হয় না, এবং অহিতকারী ক্রবা আহার করিয়াও অকালে কাল-গ্রামে পতিত হয় না।

ইতর জন্তু সকল পরমেশ্বর প্রদন্ত সংস্কার-বিশেষের বশবর্তী

হইয়া এইপ্রকার স্বাস্থ্যকর বাবহারে প্রবৃদ্ধ হইয়া থাকে।

নির্যান্তরা সেপ্রকার অলাস্ত সংস্কার প্রাপ্ত হন নাই বটে, কিন্তু
পরমেশ্বর তাঁহাদিগকে প্রথর বৃদ্ধির্ন্তি দিরা সে বিবরের অভাব
পরিহার করিয়াছেন। তাঁহারা বৃদ্ধি সহকারে শরীরের স্বভাব,
প্রত্যেক অক্সের প্রোজন, এবং ঐ সকল অক্সের কার্যাের রীতি

নিরপণ পূর্বক শারীরিক নিয়ম নির্দ্ধারণ ও পরিপালন করিয়া অতিপ্রিত্ত আরোগা-পুর সম্ভোগ করিতে পারেন। পশ্চাৎ েএ বিষয়ের এক উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেত্তে, তাহা পাঠ করিয়া দেখিলেই জানা যাইবে।

আমাদের পাত্র চর্ম্মে আর্ড, সেই চর্ম্ম লোম-কুপে পরিপূর্ণ, এক এক লোম-কুপ শরীরস্থ অনিষ্টকারী নষ্ট পদার্থ নির্মত হইবার এক এক দার স্বরূপ। প্রতিদিন নান কল্লে প্রায় ॥/ । ছটাক निर्भठ ट्रेंबा थाकে। यनि लाम कृप इन्द्र स्टेंबा त्मरे ममख অনিষ্টকারী পদার্থ বহির্গত হইতে না পায়, তবে রভের সহিত মিশ্রিত হইয়া তাহাকে দোষাশ্রিত করে। রক্ত দৃষিত হুইলেই শরীর অ*ন্ধন্ত* হয়। শরীর হইতে যে স্বেদ**র্নর্গত হ**য়, তাহার 🐹 জলীয় ভাগ বাষ্প হইয়া উঠিয়া যায়, অবশিষ্ঠ ভাগ গাচ হইয়া লোম-কৃপ সমুদার রোধ করে। অতএব, তাহাদিগকে পরিষ্কার রাখিবার নিমিত্ত অঙ্গ সকল প্রকালনত মার্জনা করা করে। বে বস্ত্র এ প্রকার হিন্দু-যুক্ত ও পরিষ্কৃত, যে অনায়াসে স্বেদ শোষণ করিতে পারে, এবং যে বঙ্গের মধ্য দিয়া স্থেদ বহির্গত হইতে পারে, তাহাই পরিধান কর। বিধেয়, নতুবা শরীর অপরিদ্ধৃত থাকিলেও যে প্রকার অপকার হয়, অত্যন্ত ঘন ও মলিন বস্ত্র পরিধান করিলেও সেই প্রকার হইয়া থাকে। চর্মা যেমন লোম-कथ घाता में बीरवत नहे भगार्थ वाहित कतिया एमस, रमहेक्रभ, धावाद বাহিরের বস্তুও শোষণ করে। অতএব, গাত্র ধৌত ও মার্ক্তিত না করিলে ছই প্রকার অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। একপ্রকার এই যে লোম-কৃপ ক্লব হওয়াতে অনিষ্টকর নই প্রাথ সকল শ্রীর হইতে বহির্গত হইতে পাম না, আর এক একার এই যে গাতে বে সকল মলা থাকে, তাহা শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া রোগ উপস্থিত

করে। শরীরস্থ চর্দের এই প্রকার গুণাগুণ বিবেচনা করিয়া
দেখিলে, গাত্ত ও বস্ত্র পরিষ্কৃত পুরিচ্ছন রাথা অবশু-কর্ত্ব্য বলিয়া
প্রতীত হয়। বাহারা এই প্রকারে এই নিয়ম অবগত হইয়াছেন
তাঁহারা তংপ্রতিপালনে যেমন যত্ত্বান্ হন, ইত্র ব্যক্তিদিগের
তাদৃশ হইবার দন্তাবনা নাই।

এই প্রকারে শরীরস্থ অস্থি, মাংসংগেশী, মস্তিক প্রভৃতির স্থভাব ও প্রয়োজন পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে জানিতে পারা যার, স্বাস্থাসাধনার্থ শরীর ও মনের অনতিশ্র চালনা করা আবিগ্রক।

সাংসারিক আচার বাবহারে এপ্রকার বিশুখলা ঘটিনতে, বৈ প্রায় সকলেই অঙ্গ সঞ্চালন বিষয়ক পূর্ব্বৈক্তি ছই ক্লেষের কোন না কোন দোষে লিপ্ত আছেন। পনীদিপের মধ্যে অনেকে শ্রম বিমুখ হইয়া আলহুসলিলে শারীরিক সম্ভেন্দতাকে বিস্কান দেন, নির্থনেরা মনোপার্জনার্থ নিয়মাতীত পরিশ্রম ক্রিয়া প্রমান্ত্রঃ ক্রাস করিয়া ফেলেন, এবং বিছার্থীরা শারীনিক পরিশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক অত্যন্ত মান্সিক পরিশ্রম করিয়া শ্রীর শীণ ও জীণ करतन, ७ उन्नर्श त्कर त्कर हित्र-रात्री रहेत्रा वहकार नमञ्ज कीवन यानन करतन। अधान अधान विद्यालास्त्र व्यतनकारन हाज्यक विमालस्त्र अविष्ट हैरेवात कि हुकाल भरतर त्य ज्या ज्या भीर्व रहेर्ड ताला यात्र, ठाकात कात्रण अहै। त्मरे ममज विद्यालास्त्र व्यात्म वाज्या कार्यालास्त्र विद्यालास्त्र व्यात्म हाज्यात्म वाज्यात्म विद्याला विद्यालास्त्र व्यात्म विद्याला विद्य

একনে বিষয়-কর্মের বে প্রকার রীতি প্রচলিত আছে, তাহা
আত্যন্ত অনিষ্টকর। বিষয়ী ব্যক্তিরা দিবদের অধিক ভাগ কেবল
বিষয় কার্যেই ক্ষেপণ করেন, জ্ঞান ও ধর্ম অনুশীলন করিতে
অবকাশ পান না। কিন্তু মন্তুয়ের সকল প্রকার বৃত্তিই যথানিয়মে চালনা করা উচিত, এবং কিন্তিং কাল বিশ্রাম ও আমোন
প্রমোদ করাও কর্ত্তর। তত্বাতিরেকে কোন মতেই সম্পূর্ণরূপে
স্কৃত্ত সর্ব্রোভাবে স্থী হওয়া যায় না। ম্বন প্রম কার্নণিক
পরমেশ্বর কুপা করিয়া আমাদিগকে গান-শক্তি ও পরিহাদ-প্রবৃত্তি
প্রদান করিয়ুছেন, তথ্ন ত্রিবিদ্ধন ব্যক্ত সহে ব্যক্তি করা কোন,
মতেই গর্হিত নছে। তাহাদিগকে অসং বিষয়ে অসং প্রবৃত্তির
উত্তেজনার্থে নিয়োজন করাই অধ্র্মা। নির্দেষ আমোদ স্বাস্থ্য
দাধন প্রক্ অভ্যন্ত উপকারী ও সর্ব্রোভাবে বিধ্রেয়।

!

এইরপে পরিপাক শক্তি শোণিত-সংস্কার প্রান্থতি নানা বিষয়ের তন্থাস্পদ্ধান ক্ষীর্যা পশ্চালিখিত নিয়ম সমৃদার নিরূপিত হইরাছে। প্রতিদিন পরিমিত ভোজন ও নির্দান বায়ু সেবন করা কর্ত্তব্য; যে গৃহ শুক্ত, প্রশস্ত ও পরিক্ষা বায়ু যোগায়ে আহোরোত্ত বিশ্ব বায়ুর সঞ্চার থাকে, তাহাতেই

बाम करा विरक्षत्र ; महत्राहत मानक स्मतन करा अकंखिंग : প্রতিরাত্তিতে ৬৭ ঘণ্টা নিজা যাওয়া আবশুক; মনোমধ্যে উৎকণ্ঠা ও বছনা উপন্থিত হইতে না দেওছা, ও উপন্থিত বিপদে . দৈল্যাবলম্বন করা কর্তবা। এই সম্পায় নিয়ম প্রমেশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা। অপর সাধারণ সকলেরই এই সমুদায় শুভদায়ক আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে যত্নবান থাকা উচিত। সকলে এই সমস্ত নিয়ম পালন করিতে পারিলে ভূমগুলে রোগের প্রাছর্ভাব হ্রাস হইরা শারীরিক ও মানদিক স্বাস্থ্যলাভ ও তন্নিবন্ধন অশেষ প্রকার স্প্রথান্নতি বিষয়ে যগান্তর উপস্থিত হয়। কোন কোন ব্যক্তিকে কিছু কিছু অত্যাচার করিয়াও কতক দিন স্কুস্থাকিতে দেখা যায় বটে, কিন্তু ইহাতে, শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে শাস্তি ভোগ করিতে হয় না, এমন বিবেচনা করা উচিত নহে। প্রমে-খবের অথও আজ্ঞ। অবহেলা করিলে স্কথে থাকা যায়, এ অতি অর্কাচীনের কথা। ঐ সকল ব্যক্তির শরীর স্বভাবতঃ স্বস্ত ও বলিষ্ঠ, এই নিসিত্তে অধিক অত্যাহার ব্যক্তিরেকে রুগ্ন ও ভগ্ন হয় না । কিন্তু যে ব্যক্তি ক্রমাগত অহরহঃ শারীরিক নিয়ম ্লজ্বন করিয়াছে, সে যে পুনঃ পুনঃ পীড়িত ও অকাল মৃত্য প্রাপ্ত হয় নাই, ইহা কোন মতেই মন্তাবিত নয়। আহা ! দিন দিন কত রূপ লাবণ্য-বিশিষ্ঠ তরুণবয়স্ক যুবকেরই স্ক্রুম্ব বুলিষ্ঠ শরীরকে অত্যাচারে পীড়িত ও ভগ্ন হইতে দৃষ্টি করা যায়। যৈমন কোন পুষ্প-কলিকা কীট দ্বারা কুর্ত্তিত বা অন্ত কোন বস্তু দ্বারা আহত হইলে, প্রক্ষ টিত না হইতেই বিশীর্ণ ও ওম্ব হইরা যায়, সেই-রূপ, কত শত পর্ম রূপবান মহয়ের লাবণারূপ রুমণীর পুষ্প অত্যাচার রূপ বিষম উৎপাত দারা অকালে মলিন ও বিবর্ণ হইয়া যায়। কোন কোন ব্যক্তি যে শারীরিক নিয়ম,প্রতিপালনে হত-

বান্থাকিরাও সর্কান। সূত্র থাকিতে গারেন না, ডাহারও কারণ আছে। চয় তাঁহার পিতা মাতার কোন উৎকট রোগ অধিকার করিরা জয় প্রহণ করিরাছেন, নয়, আপলারা পূর্বে এমত অভ্যাচার করিরাছেন, হব তথারা তাহাদের শরীর এক প্রকার ভগ হইয়া গিয়াছে। কিয় ভয় হইলে পরেও, তাঁহারা শারীরিক নিয়ম পালন করিলে বেমন স্ত্র্থাকিতে পারেন, লজ্বন করিলে,, কলাচ তেমন থাকিতে পারেন লা।

শातीतिक शाशा-विधान-वियास यर्किकिए यांटा निथिछ ट्रेन, তদ্ব রা স্পষ্ট প্রতীক্তি হইতেছে, শারীরিক্ক নিয়ম নিরূপণ ও প্রতি-পালন করা আমাদের কর্তিরা কর্ম। অপর সাধারণ সকলেরই শারীরিক নিয়ম শিক্ষা করা শ্রেয়ঃ ; সমুদায় বিভালতা ভদ্বিররক বিস্থা অধ্যয়ন করান কর্ত্তবা, এবং ধর্ম্মোপদেশকদিগেরও ভাহা অবশ্রুকর্ত্তবা নিতা কতা বলিয়া উপদেশ প্রদান করা বিধেয়। এক্ষণে যদিও তাঁহারা শরীর-রক্ষার্থ যত্ন করা কর্ত্তবা বলিয়া থাকেন, কিন্তু স্থামতানুষায়ী অভ্যান্ত বিষয় যেক্লগ ষত্ন সহকারে শিক্ষা দেন, শারারিক নিয়ম প্রতিপালন বিষয়ে <sup>\*</sup> তদমুদ্ধপ উপদেশ প্রদান করেন না। কিন্তু এক্সৰ বিশ্ব-কার্য্য পর্যালোচনা দারা পর্মেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক নিয়ম সমদায় যতদ্র জানা গিয়াছে, তদারা নিঃসংশ্যে নির্পিত হইয়াছে. শারীরিক সাম্ভা রক্ষা করা আমাদের এক প্রধান কার্যা। সে कर्खवा गम्ला ना इटेल, ज्ञान कर्खवा यथाविधात मम्लामन कवा -যার না। অভএব, শারীরিক নিয়ম পালন করা সর্বতেভাবে বিধেয়।

## ধর্মপ্রবৃত্তির উন্নতি-সাধন।

ধ্রমাঞ্জারন্তি সকল প্রবল ও পরিশোভিত কর 'দের আত্ম-বিষয়ক ভৃতীয় কার্য্য। ধর্মের পর আর भनार्थ नारे। यिनि धर्मचक्रप महातामक कार्य मगाना জ্ঞাত হইয়াছেন, তিনি তদুর্থে অপরাপর সমন্ত বিষয় বিসর্জন দিতে পারেন। পরমেশ্বর মহুছোর ধর্মপ্রবৃত্তি সমুদায়কে সর্বাপেক। প্রধান করিয়াছেন, তাহাদিগকে উন্নত করিতে, ও নিরুষ্ট প্রবৃত্তি সমুদায়কে তাহাদের বশীভূত রাখিতে নিয়ত চেষ্টা করা কর্ত্ব্য। ধৰ্মানুষ্ঠান. ধর্ম-বিষয়ক পুস্তক অধ সচ্চরিত্র 🔞 লোকের চরিত্র-পাঠ, কীর্ত্তিমান মন্ত্রস্তাদিগে কীর্ত্তি-শ্রবণ ইত্যাদি বে<sup>\*</sup> কোন উপায়ে ধর্মের প্রতি শ্র<u>কা</u>ও উৎসাহ, এবং অধর্মের প্রতি অশ্রমা ও দ্বণা জন্মে, 'তাহাই কর্ত্তবা। আর, পান-দোষ প্রভৃতি যে সমস্ত ব্যাপার দ্বরো নিক্ট প্রবৃত্তি প্রবল এবং বৃদ্ধি ও ধর্ম প্রবৃত্তি হর্পল হয়, ভাহা সূর্পতোভাবে নিষিদ্ধ। আমরা সভা যে অবস্থায় যে কার্য্যে নিযুক্ত থাকি না কেন, পুণানদীর 🐑 ্র নীরে অবগাহন পূর্বক স্বকীয় চরিত্রকে পরিশুদ্ধ রাশ্লিবার নিমিত্ত সর্বাদাই তৎপর থাকা উচিত। স্কচরিত্রের সমান অমূল্য সম্পত্তি আর কিছুই নাই। যিনি হৃদয়-ভাণ্ডারে এমন অমূল্য, ধন সংস্থাপন করিতে পারেন, তিনি পরম ভাগাবান। তাঁহার মনোরপ মনোহর সরোবর স্থনির্মণ স্থথ-সলিলে সর্বদা পরিপূর্ণ থাকে।

কর্ত্তব্য সম্পাদন ও অকর্ত্তব্য পরিবর্জনই, ধর্ম, তদারাই ধর্মপ্রার্ত্তি উন্নত ও নিক্ট প্রবৃত্তি সংযত হন, এবং তদারাই ধর্মে

শ্রার ও অধর্মে অশ্রনা জন্ম। অতএব আনাদের ধর্মেন্নতি ও
চরিত্র-শোধন বিবরে বাহা কিছু কর্ত্তব্য আছে, তাহা সেই সমস্ত
কর্ত্তব্য কর্মের বিবরণ মধ্যে ক্রমে ক্রমে উক্ত হইতে থাকিবে। এ
স্থলে কেবল ছই একটা বিষরের প্রসঙ্গ করা
শ্রাইতেছে।

অনেকে अभीन-वाका-कथन, कथा-अनाकं পत्रुनिकाकत्रन, আমোৰ-বিশেষে সাতিশয় আসক্তি-প্রকাশ কুলোকের সংসর্গ ইভাাদি সামাত্ত সামাত কুক্রিয়া কুরিয়া তাদৃশ দোষ বোধ ও যথোচিত অত্তাপ করেন না, এবং তদ্বারা, তাঁহাদের চরিত্র त्य जात्म जात्म मिन इहेट थात्क छाहा । वितिष्ठना करतन ना । धक (मायह रहेक आत लयू (मायह रहेक, कर्द्धतार्त अन्नशाहत्र न হইলেই অবর্ষ হয়, তরিনিত্তে প্রমেশ্ব-সরিধানে সাপ্রাধ থাকিতে হয়। তিত্তির, কোন ছম্মরুতি চুরিতার্থ হইলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে অধর্মেতে অশ্রমা হ্রাস হইয়া আসক্তি বৃদ্ধি হইতে থাকে। নিক্র প্রবৃত্তি সকল চারিতার্থ হইলেই প্রবল হয়। এক বার যে কুকর্মের অনুসান করা যায়, তাহার প্রতি আর তাদৃশ ঘুণা থাকে না। অধর্মের প্রতি সচ্চরিত্র সাধু ব্যক্তিদিগের যে স্বভীব-সিদ্ধ অশ্রদ্ধা ও মুণা থাকে, তাহার হ্রাস হওয়াই দোষ। তাহার হ্রাস হইলেই পাণের পথ প্রশন্ত হইতে থাকে। যেমন কোন দেতুর কোন স্থানে ছিদ্র হইলে, তলারা প্রতিক্ষণ জল নির্গত হইলা প্রতিক্ষণই সেই ছিদ্রের আয়তন বৃদ্ধি হয়, 🕏 ক্রমে ক্রমে সমুদায় **নেতু ভগ হইয়া তাহার সমীপবর্ত্তী ভূমি-খণ্ড জলে প্লাবিত হয়**, দেইরূপ আমরা যত বার কুকর্মের অনুষ্ঠান করি, তাহার

প্রত্যেক বারেই ধর্মের প্রতি অভুরাগ হ্রাম হইয়া অধর্মের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি হয়। এই রূপ অর মর মত্যাচার করিয়া অন্তঃকরণ এমত পাণাসক্ত হইতে পারে, যে অবশেষে যোর-তর কুকর্ম করিতেও আর সমুচিত হয় না। এক সময়ে যে বাক্তি যে কুকর্মের প্রদাস ভানিবা মাত্র অত্যন্ত খুণা ও বিষয় প্রকাশ করে, পরে সেই ব্যক্তি আঁতাদের বশীভত হইলা অসম্কৃতিত চিত্তে অমান বদনে সেই মুণাকর কুৎসিত পালে পার্ভ হইতে পারে। অতএব, বাঁহারা পুণোর পরম প্রিত মনোহর স্বরূপ প্রতীতি করিয়া তাহাকে ইন্নয়াসনে স্থাপন করিতে অভিলাষ করেন, অতি সুমোজ পাপকেওঁ লঘু জ্ঞান করা তাঁহাদের কর্ত্রনেহে। ফলতঃ যে লঘু পাপ হইতে ও্রতর পাপের উদ্ভব্ধ হয়, তাহাকে সামান্ত জ্ঞান করাই বা কি রূপে শ্রেষদ্ধর হুইতে পারে ? যথম কোন লঘু পাপের প্রস্তি উপস্থিত হয়, তথন তাহা হইতে কি পর্যান্ত যোৱতের পাপের উৎপত্তি হইতে পারে তাহাই বিবেচনা করা কর্ন্তব্য এবং বিবেচনা করিয়া তাহা, হইতে নিরুত্ত হওয়া বিধেয়া। বেমন পুষ্পোত্মানস্থিত কণ্টকী লতার অন্ধুর উংপাটন না করিলে, তাহা হইতে এক বিশাল লতা উৎপুন্ন হইয়া পার্মবর্ত্তী পুর্পাল্লক সকল নষ্ট করিতে পারে, দেইরপ, পাপাছুরের মুল উন্লুলন না করিলে অবশেষে তাহা হইতে অতি বুহতী অধুৰ্ম লতা উৎপন্ন হইয়া চিত্তক্ষেত্র আছেন্ন করিতে পারে। অতএব, কোন সমিতি কুকর্মেরও একবার মাত্রও অনুষ্ঠান করিব না প্রতিজ্ঞা করিয়া সংসার যাত্রা নির্বাহ করা কর্তব্য।

্পুর্বেই বিথিত ইইয়াছে, অধর্মের প্রতিসচ্চরিত্র বাজি দিগের বেপ্রকার স্বভাব-বিদ্ধার্থণা ও বেধ আছে, তাহার হ্রাস হওয়াই দোষ।

कार - मेंश्मर्भ ७ मास्त्र अक ध्ववन कावन। अधार्चिकनिरभव সহিত সর্বাদা সহবাস করিতে বাহাদের প্রবৃত্তি হয়, অধ্রেতি , যেরূপ হুণ। থাকা উচিত তাহ। ভাহারদের কথনই থাকনা। সভাব সর্ব্বোপরি প্রবল বটে, কিন্তু অভ্যাদ ও সামান্ত প্রবল নয়। যে পরমার্থ-পরায়ণ পুণাবান বাক্তি পাপের সংস্পর্শ পর্যান্ত অসহ জ্ঞান করিয়া অদৎ-সংদর্গ বিষয়বৎ পরিভাগে করেন, পরে নানা কারণে কুলোকের সহিত সহবাস করা তাঁহারও অভ্যাস পাইতে পারে, তদ্বারা, অধর্মের প্রতি অশ্রন্ধা হ্রাস হইতে পারে, পরিশেষে নানা-প্রকার পাপাচরণে প্রবৃত্তি হইতে পারে। অতএব, অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ ও মাধু সঙ্গ অবলম্বন করা সর্বতোভাবে শ্রেমন্তর। সাধুনক্ষের গুণ অতি আশ্চর্যা। ব্যেমন প্রম পূর্ণচক্র স্থাময় কিরণ বিকীণ করিয়া ভূমগুলস্থ সমস্ত বস্তকে অত্যাশ্চর্যা অনির্ব্বচনীয় শোভায় শোভিত করে, সেইরূপ পরমেশ্বর পদায়েণ পুণ্যাত্মারা পার্শ্ববর্তী পুণ্যার্থীদিগের অন্তঃকরণে ধর্মস্বরূপ ইংধারস সঞ্চার করিতে থাকেন। তাঁহাদের সহিত সহ-বাদে বাহার অত্যন্ত অনুরাগ ও প্রম পরিতোষ জন্মে, এবং <sup>®</sup> আপনার অন্তঃকরণকে সর্বনা প্রদীন ও পবিত্র রাখিতে ঘাহার একান্ত বত্ন থাকে, সেই ব্যক্তিই অধর্মকে ছুর্গন্ধব🍒 পরিভ্যাগ পূর্বক ধর্মোৎপাত বিশুদ্ধ স্থেসজ্ঞোগে অধিকারী হইতে পারে। পরম রমণীয়পুপোণান-স্থিত, বিশুদ্ধ বায়ু সৈবিত, পরিপাদী গৃছ-মধ্যে অবস্থিতি করা যাঁহার সতত অভ্যাস, ছুর্গন্ধ-বিশিষ্ট, ন্যুকার-জনক, অপরিচ্ছন্ন স্থানে বাদ করিতে অবশ্রুই তাঁহার ঘুণা ও বিরক্তি জন্মে তাহার সন্দেহ নাই। সেঁই রূপ, যে ব্যক্তি আত্ম-প্রসাদ ও সাধু-সক্ষ অমূলা সম্পত্তি জ্ঞান করিয়া তল্লাভার্থে সর্বনা যত্নবান থাকেন, এবং তাহা লাভ করিয়া প্রম প্রিত্ত আনন্দ্রস

অমূভর করেন, সে বাজি উপস্থিত ছ্তাবৃত্তির নির্ত্তি করিতে অস্তান্ত অপেকার অধিক সমর্থ তাহার সন্দেহ নাই। অতএব কধ-শ্বের আক্রমণ নিরাকরণার্থ •অসংসঙ্গ প্রতিত্যাগ পূর্বাক সাধুসঙ্গ. লাভে সতত সমন্ত্র থাকা সর্বতোভাবে বিধ্বের।

আছা হথ দাধন করা আর একটি আছা-বিষয়ক কার্য। যে হলে আপনার হথ সোভাগা দাধন করা অভাভা কর্ত্তর কর্মের বিরোধী না হয়, সে হলে তদর্থে সেষ্টা করা কোন ক্রমেই গহিত নহে । যদি সকলেই বা বা হথ লাভ বিষয়ে বছ ও অবহেলা করে, তবে সকলেই বিবিধ হথে বঞ্চিত ও নানা ছাথে আকার্ণ ইইয়া সংসার-ধাম কেবল নিগানক ছাথ-ধাম ইইয়া উঠে। অতএব পরোণকার যেরূপ পুণা কর্মা, ধর্ম পথ অবলম্বন পূর্বক আছা-হথ সাধন করাও সেইরূপ এক কর্ত্তরা ক্র্যা, তাহার সন্দেহ নাই।

যথানিয়মে শরীর ও মনের চালনাই স্থের মূল। আনাদের প্রত্যেক অঙ্গ, ও প্রশেষ মনোর্ভি স্থ্য রয়ের এক এক আকর স্কুলণ। করণামর প্রমেখরের নির্মান্ত্যারে তাহালিগকে চালনা করিলেই, আন্তরিক স্থ্ ও সংসারিক উপকার উভয়ই প্রাপ্ত ইউয়া যায়। পরনেশ্বর মানব জাতিকে বে মনন্ত শারীরিক শক্তি ও মানসিক বুভি প্রদান করিয়াছেন, সম্লায় বাহ্য বিষয় তাহাদের সম্পূর্বরূপ উপযোগী করিয়া স্টে করিয়াছেন। সেই সক্ত বিষয়ে তাহাদিগকে নিয়োজিত করিয়া স্থ অক্তলতী শাভ করা সর্বতোভাবে কর্ত্তরা, শরীর সঞ্চালনের বিষয় শারীরিক স্বাস্থা-বিধানের প্রসঙ্গন্ধ। লিখিত হইয়াছে, এবং প্রধান প্রধান বৃদ্ধির্ভি ও ধর্মপ্রভি পরিচালন পূর্বক জ্ঞানামৃত পান ও ধর্মরূপ অম্লা নিধি লাভ যে অত্যান্তর্য্য অনির্ক্তিনীয় বিশুদ্ধ স্থাবের সম্প্রাদ্ধি, তাহাভিয়ে অত্যান্তর্য্য অনির্কৃত্যিছে। ইন্দিয়র্ভি ও নিক্ট প্রবৃত্তি

ন্ধনিত বিহিত প্রথেও আমাদের সম্পূর্ণ অধিকার আছে। জগদীখর জগতের কোন পদার্থ নির্থক সৃষ্টি করেন নাই। আমরা ঐ সমস্ত বুত্তিকে পরিচালিত ও চরিতার্থ করিয়া স্থাসোভাগ্য লাভ করিব এই অভিপ্রায়েই, তিনি ভাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি এক এক ইন্দ্রির ও এক এক নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিকে অপর্যাপ্ত স্থথের আধার করিয়াছেন। বসন্তকালে যথন পৃথিবী নানা রূসে পরিপুরিত হ 📆। পরমরমণীয় পূষ্প-পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক অপূর্ব্ব শোভা প্রকাশ করে, এবং পুষ্পভারাবনত তরুশাখা সকল স্থমন মারুত হিলোলে কম্পিত হইয়া অবিশ্ৰাপ্ত কুসুম বৰ্ষণ পূৰ্ব্বক চতুৰ্দ্দিক্ আমোদিত করে ও বৃক্ষশাখারু তিহলম সকল মুহুমূহিঃ শাখা পরিবর্তন পূর্ব্বিক মধুর স্বরে মনের স্থাপগান করত পথিকের মন হরণ করে, তথন যাহার নেত্র উন্মালন করিবার সামর্থ্য আছে এবং শ্রবণে-ক্রিয় ও ঘ্রাণেক্রিয় স্ববশ আছে, তাহার অন্তঃকরণ স্থামত রুদে অভিষিক্ত না হইয়া কত ক্ষণ ক্ষান্ত থাকিতে পারে। ভায়ানুগত ·থাকিয়া নিরুষ্টপ্রতৃতি পরিচালন পূর্বক ধন, মান ও যশ উপার্জন করা অশেন স্থের বিষয়। অতএব এই সমস্ত বৃত্তিকে বিছিত বিষয়ে নিয়োজন পূর্ব্ধক স্থা ক্লোভাগ্য লাভ করা কোন রূপেই গহিত নয়। প্রত্যুত, স্বকীয় স্থুখ সম্পত্তি সাধন অ্ত্যাক্ত গুক্তর কর্ত্তব্য সাধনের বিরোধী না হইলে, তদর্থে চেষ্টা করা সর্বতো-ভাবে বিশেষ। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বৃত্তি সমুদায়কে সর্বাদা বৃদ্ধিবৃত্তির ও ধ্বৰ্মপ্ৰবৃত্তির বশীভূত রাখা আবিশ্বক্; নতুবা আমাহ-কুপে পতিত হইয়া পাপ-পঙ্গে লিপ্ত হইতে হয়।

কোন কোন উপাসকসম্প্রদায় সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয়স্থ বিষৰৎ
পরিতাজা বলিয়া উপদেশী প্রদান করেন; কোন কোন সম্প্রদারের লোকে ইন্দ্রিয়ের উচ্ছেদ-সাধনকে ইন্দ্রিয় সংয্য জ্ঞান

করিয়া ইক্রিয়-হার রোধ করিবার চেন্টা করেন, কেহ বা শরীর ৬৯ ও ক্লিষ্ট করাকে ধর্মদাধন বলিয়। বিশ্বাস করেন, কিন্তু পরমেশ্বর মন্ত্যোর বেরপ স্বভাব করিয়া দিয়াছেন, তাহা সবিশ্বেশ মনোবোগ পূর্বক পর্যালোচনা করিয়া দেয়িলে এই সমস্ত মত নিতান্ত লান্তি-মূলক বোধ হয়। দয়াদাগর বিশ্ববিধাতা দয়ীকরিয়া আমাদিগকে বে সমস্ত স্থ্য-সন্তোগে সমর্থ করিয়াছেন, তাহা সক্তত্ত চিত্তে স্বীকার ও সন্তোগ করা করিয়া। সয়য় ও প্রতিজ্ঞা করিয়া তৎসমূলয় পরিত্যাগ করণার্থ চেন্টা করিলে, তাঁহার অপার কারুল। সরুলে অবহেলা করা হয়, এবং তজ্ত্ব তাঁহার সমীপে অপরাধী থাকিয়া বিবিধ স্থ্যে বঞ্চিত হয়।

উপস্থিত প্রস্থাৰ সমাপন করিবার পূর্বে আর একটা বিষয়ের বিবেচনা করিতে হইতেছে। স্থা-স্বস্তি বেমন জুর্লভ পদার্থ, উদ্বেগ ও বিরক্তি তেমনি ক্লেকর। মনের স্থান্তিরেকে ধন, মান, সন্থান সকলই বৃথা, কিছুতেই স্থাই ওয়া যার না। কত শত ব্যক্তি জাতুল-শ্রেধাবান্ ও প্রবলপ্রতাপান্ধিত হইয়াও নিয়ত এরপ উইকান্তিত ও উত্তাল যে, কিছুতেই তাহাদের স্থান্তির এরপ উইকার সন্তাবনা নাই। কাহার র বা কোন জ্রাশা পূর্ণ না হইলে শ্বিরতই অস্থা ও উইকার্থা থাকে। কেই বা কোন জ্রাকার্জন করিয়া সর্বাদ সন্তাপিত। কেই কেই এরপ ছারাকার্জন, যে কিছুতেই তৃপ্ত নহে। তাহাদের যত অর্থাত ও বিরক্তি হইলে আরিদ্ধা ততই প্রজ্বিত হইলা তাহাদিগকে নিরন্তর দল্প করিতে থাকে। ওভাতত দিন কণ লগ্প ঘটিত কুদ্বের্য ও অন্তাতী প্রকার অম্বাক সংক্ষার জননেকের সশ্যে অস্থের হেতুইইলা থাকে।

অনেকের স্বভাব দোষ এক্লপ উদ্বেগ ও অস্বস্তির এক প্রধান কারণ বটে, কিন্তু বিবেচনা ও অভ্যাস দ্বারা ঐ উভয়ের অনেক হাস করা যায়, তাহার সন্দেহ নাই। যে সকল ক্লেশ কেবল কুসংস্কার-মূলক, জ্ঞানবৃদ্ধি হইয়া কুসংস্কার-বিমোচন হইলেই তাহা দর হইতে পারে। আর সস্তোষ উক্তরূপ অনর্থক উদ্বেগের মহৌষধ স্বরূপ। সম্ভোষ অপেক্ষার স্থগুলনক এবং অসম্ভোষ অপেক্ষায় চুঃথজনক আরু কিছুই নাই। মুমুয়, সকল অবস্থাতেই সম্ভোষরূপ স্পর্শমণি দারা স্থাস্বরূপ স্বর্ণ ল্বাভে সমর্থ হইতে পারেন। কিন্তু অতিশয় অপক্লষ্ট অবস্থাতে অবস্থিত হইলেও যে হৃংথ নিবারণের চেষ্টা না করিয়া সম্ভষ্ট চিত্তে চিরকাল কষ্ট স্বীকার করিবে এমত নহে। যে অবস্থায় থাকিলে, আর বস্ত্রের ক্লেশ বশতঃ শরীর শীর্ণ হয়, অপরিষ্কৃত, অপরিশুদ্ধ, সঙ্কীর্ণ গৃছে বাস করাতে শারীরিক স্বাস্থ্য ভগ হয়, এবং পরিবারের মধ্যে কাহারও পীড়া হইলে সঙ্গতি অভাবে রীতিমত চিকিৎসা করা-ইতে এবং পুত্র ও কন্তাদিগকে উত্তমন্ধপ বিচ্ছা শিক্ষা করাইতে অসমর্থ হইতে হয়, সে অবস্থায় সম্ভুষ্ট থাকিয়া এই সমস্ভ ক্লেশ নিবারণ করিবার নিমিতে যত্ত ন। করা কোন রূপেই শেষক্র নাচ। যে অবস্থায় অবস্থিত হইলে, নানামতে প্রমেশ্বরের নিয়ন লজ্মন করিতে হয়,দে অবস্থায় সম্ভষ্ট থাকা কদাপি তাঁহার অভিপ্রেত নয়, অতএব কোন মতেই উচিত নহৈ। সম্ভোষের যথার্থ লক্ষণ এক্সপ নয়। আপন আপন উপায় ও ক্ষমতাত্মসারে ভূময়াত্মগত চেষ্টা দারা বত দূর উৎক্ঠ অবস্থা হইতে পারে, তাহাতেই তৃপ্ত হওয়া, এবং যে সকল অনিষ্ট ঘটনা নিবারণ করিবার সাধ্য নাই তাহাতে ব্যাকুলিত না হইয়া বৈণ্য অবসমন পূর্বক স্থিতভাবে সংসার্থাতা निर्कार कतारे यथार्थ मत्याय। अक्रम मत्याय स्वर्थंत स्वानग्र।

### পঞ্চম অধ্যায়।

#### গৃহ-ধর্ম।

আত্ম বিষয়ক কর্ত্তন্য কর্মের বিবরণ করা গিয়াছে, এক্সপে আত্মর প্রতি বেরপে ব্যবহার কর্ত্তন্য, তদ্বিষয়ের বিবরণ করিতে প্রত্ত হওয়া যাইতেছে। বেমন ঘটিকা যদ্ধের প্রত্যেক চক্র প্রক্ পৃথক্ থাকিয়াও পরস্পর দুচ্রপে সম্বন্ধ থাকে, সেইরূপ, প্রত্যেক মনুষ্য ইতন্ত্র স্বতন্ত্র হইয়াও পরস্পর নানাপ্রকার সম্বন্ধ স্বন্ধ হইয়া রহিয়াছে। এই কোলাইল-পরিপূর্ণ জনাকীণ জন সমাজ একটি স্থশুজ্ঞলা সম্পন্ন পরম রমণীয় যন্ত্র স্বরূপ, প্রত্যেক মনুষ্য তাহার এক এক চক্র স্বরূপ, সেই সমস্ত মানবর্নপ চক্র পরস্পের সংশ্লিষ্ট থাকিয়া কার্য্য করে, কদাপি স্বতন্ত্র থাকিতে প্রায়ে বা।

পরস্পর নিলিত ইইরা কার্য্য করা মধুম্ফিকার স্বভাব।
বিদ এক একটি মধুম্ফিকা এক একটি প্রশন্ত প্রশাস্তানে
স্থাপিত হয়, স্বতরাং পরস্পের সাক্ষাৎকার ও একত সহবাস
করিতে না পারে, তাহা ইইলে অপর্যাপ্ত আহার দ্রুর প্রাপ্ত
ইতে পারে, কিন্ত তাহাদিগের স্বভাবসিদ্ধ শক্তিসহকারে সমবেত বত্র লারা যেরূপ স্ব্র্থ সম্ভোগ ও কার্য্য সম্পাদন করিবার
সামর্য্য আছে, তাহা সাধন করিতে না পারিয়া অবশ্রুই অস্থ্য
কাল বাপন করিবে তাহার সন্দেহ নাই। মন্ত্রের বিষয়ও

অবিকল সেইরপ। জগংপাতা জগদীখন আমানিগকে ভক্তি, সেহ, দরা প্রভৃতি যে সমস্ত মনোরম মনোরতি প্রদান করিয়াছেন, তাহার অভাবাদি বিবেচনা করিয়া দেখিলে নিশ্চিত জানিতে পারা যায়, সমাজবদ্ধ হইরা প্রাম্থ নগর মধ্যে একতা বাস করাই মহয়ের পকে প্রেয়ংকর, সংসারাশ্রম পরিত্যাগ পূর্বক অতন্ত অবস্থিতি করা কোন মতেই উচিত নহে। সমাজবদ্ধ থাকিয়া পরম্পর কিরপ ব্যবহার করিতে হয়, ক্রমে ক্রমে তিবিদ্যের বিচার করা যাইবে। তন্মধ্যে প্রথমে গৃহ-ধর্মের বিষয় বিবেচনা করিতে আরম্ভ করা গেঁল।

কাম, অপতানেহ, আসদলিপা এই তিন প্রবল প্রবৃতি থাকাতেই, আমাদিগকে গৃহী হইতে হইয়াছে। 'এই সমস্ত প্রবৃত্তির উদ্রেক হইয়া সম্ভান উৎপাদন ও পরম্পের একতা সহবাস করণের বাসনা হয়, এবং উহাহ বন্ধন যে অত্যন্ত শুভজনক ও স্থ-দায়ক তাহা বৃদ্ধির্ত্তি ও ধর্মপ্ররুত্তি দারা নিঃসংশয়ে নিরুপিত হয়। অতএব, যথন প্রমেশ্র অনুপ্রহ ক্রিয়া আমাদিগকে এই সমস্ত ভতকর বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, তথন আমাদের উদাহস্ত্তি সংযুক্ত হইয়া সংসারাশ্রম অবলম্বন পূরক তৎসংক্রান্ত নিয়ম সমুদার প্রতিপালন করা তাঁহার সম্পূর্ণরূপ অভিপ্রেত ও আমা-দের সর্বতোভাবে কর্ত্তব্য। উদাহ-বন্ধন অর্থাৎ যাবজ্জীবন স্ত্রী পুরুষে একত্র সহবাস করা যে কেবল মনুয়েরই স্বভাব-সিদ্ধ এমত নয়। উদ্ধামুখী, বহু বিড়াল, কপোত, চটক, চকুবাক প্রভৃতি অনেক জন্তু যুগবন্ধ হইয়া একত্র সহবাস করে। . অপত্য উৎপাদন ও পুরিপালনের কাল অতীত হইলেও, তাহারা পরস্পর প্রণয়-বন্ধ হইরা একত অবস্থিতি ও একতা সঞ্চরণ করিয়া থাকে। মহুদ্যেরও তন্ত্রপ প্রবৃত্তি থাকাতে, কি আদিরা, কি ইয়ুরোপ কি আমেরিকা সর্ব্যাই উদ্বাহের রীতি প্রচলিত দেখা বার। হিন্দু, চীন, প্রীক, পারসীক প্রভৃতি সম্পার প্রাচীন ও আধুনিক সভা জাতিদিগের মধ্যে এই ঈব্রাহ্মত পরিত্র প্রথা প্রচলিত আছে।

এই সুকৌশল-সম্পন্ন স্থনর, নিষম কি মহোপকারী! স্বজাতীয় এক বস্তু হইতে অক্ত বস্তুর উৎপত্তি হয়, এ নিয়ম সর্লত বলবং। তৃণ, গুলা, লতী, বৃক্ষ, পশু. পক্ষা, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি व्यास्यविध मंत्रीती वस्त्र এই नियमत व्यक्षित थाकिया निन निन স্বভাতির স্থা। বৃদ্ধি করিতেছে। মানবগণ এই বিবাহরূপ বিহিত বিধানের অধীন থাকাতে, গ্রাম, নগর, দেশ, প্রদেশ অবিলম্বে লোকাকীর্ণ ও স্থপূর্ণ হইতে ছে। কত কত পত্রাবৃত বনস্থল ও সাগর-পরিবেষ্টিত জনশৃক্ত দ্বীপ শতাব্দ গত না হইতে হইতেই লোকের কলরবে ও বিষয়-ব্যাপারের আড়ম্বরে পরিপূর্ণ হইতেছে যে সমস্ত মানবজাতি অধুনা পৃথিবীর এক-প্রাস্ত অবধি অপর প্রান্ত পর্যান্ত অধিকার করিয়া অবস্থিতি করিতেছে, তাহারা প্রত্যেকে এক এক দম্পতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বোৰ হয়। তাহাদের জনাকার্ণ জনাভূমি এক কালে মহুয়া-সম্পর্ক-শূক্ত অরণাবৎ ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। প্রমেশ্বর কেমন স্ক্র স্ত্র সঞ্চার করিয়া কি মহৎ মহৎ ব্যাপারই সম্পন্ন 🕸 রেন ! তাঁহার কি আশ্চর্যা কোশল! কি অচি ১ জ্ঞান!

তিনি উদ্বাহ-বিষয়ে কতকগুলি কল্যাণকর নিয়ম সংস্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন, সেই সম্দায় সমাক্ প্রকারে পালন না করিলে, মহুয়ের উদ্বাহ-সংস্থার বিহিত বিধানে সম্পন্ন হয়ুনা। এক এক করিয়া তৎসম্দায় নির্দেশ করা যাইতেছে, পাঠকবর্গ পাঠ করিয়া দেখিলে জানিতে পারেন, ঐ সমস্ত এখিরিক নিয়- মের বিরুদ্ধাচরণ এতদেশীর লোকের এতাদৃশ দারুণ ভ্রবস্থার বুলবৎ কারণ।

প্রথম নিয়ম।-ক্সা ও পুত্রের পাণি-গ্রহণ সম্পন্ন ইইবার পূর্বে পরস্পর সাক্ষাৎকার, স্দালাপ, উভয়ের স্বভাব ও মনোগত অভিপ্রায় নিরূপণ, সদসৎ চরিত্র পরীক্ষা, এবং প্রণয় সঞার হওর। আবশুক। যাহাদের চিরজীবন প্রস্পর প্রণয়-পাশে বন্ধ থাকা উচিত, অহরহঃ এক গৃহে একত্র সহবাস করা আবশুক, একনতাবলম্বী হইয়া সমুদায় গুহকর্ম সম্পাদন করা কর্ত্তব্য, সকল বিষয়ে একীভূত হওয়া যাহাদের পণ, তাহাদের পরস্পর প্রণয়-সঞার ও পরস্পরের চরিত্রাদি নিরূপণ ব্যতিরেকে উদাহ পাশে-বন্ধ হওয়া অত্যন্ত যুক্তি বিৰুদ্ধ ও নিতান্ত অসম্বত তাহার সন্দেহ নাই। এ প্রকার বিরূপ ব্যবহার অত্যন্ত অপরাধজনক ও অশেষ অনর্থের মূল। খাঁহাদের বৃদ্ধির লেশ মাত্র আছে, তাঁহার। আর এই অশেষ দোষাকর কুব্যবহারকে বিধেয় বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। এই দারুণ-ছঃখ-দারক ছনীতি এতদ্দেশস্ত কত দম্পতির যে কি পর্যান্ত কলহ-জনক ও ক্লেশ-দায়ক হইয়া উঠিরাছে, তাহা বলিবার নয়। পাণিগ্রহণকালে কল্লা পাত্র উভয়েই পরস্পরের স্বভাব ও গুণাগুণ জানিতে পারে না। বিশেষতঃ, এদেশের ভদ্র লোকদিগের যে প্রকার অল বয়দে বিবাহ হইরা থাকে, তখন তাহাদের পরস্পরের চক্রিত্র পরীক্ষা করিবার ক্ষমতাও জন্মে না। আর পিতা মাতাও পাত্র ক্যার कोनी छ- मर्याामा-विवरत्र त्यक्रभ मृष्टि तार्थन, जाशांपत खना खन বিবেচনা করা তাদৃশ আবশুক বোধ করেন না। ইহাতে যে এ দেশে অনেক দম্পতিকে অসম্প্রীতি-রূপ অগ্নিশিখায় অবিরক্ত দগ্ধ হইতে দেখা যায়, তাহার আশ্চর্যা কি ?

পরস্পর বিরুদ্ধ-স্থভাব ও বিপরীত-মতাবলহী স্ত্রী-পুরুষের পাণিগ্রহণ হইলে, উভয়কেই যাবজ্ঞীবন বিষম বন্ধণা ভোগা, করিতে হয়। মানসিক ভাব ও অভিপ্রায় বিষয়ে কিঞ্চিৎ বৈল-ক্ষণা থাকাতে, কত কত দম্পতি মহা অস্ত্র্থে কাল যাপন করিয়া থাকেন। যদিও প্রথম উত্তরে তাঁহাদের প্রণয় সঞ্চার হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তাহা অধিক কাল স্থায়ী হয় না। পরমস্ক্রমী ভার্যার কুস্থম-সদৃশ মনোহর লাবণাও অবিলম্বে মলিন বোধ হয়, এবং সেই প্রগাঢ় প্রণয়-রস্থ ক্রমে ক্রমে শুক্ত হইরা যায়।

যদি স্বামী অতিশয় মিথ্যাবাদী, প্রতারক ও বিশ্বাস্থাতক হয়, আর স্ত্রী যদি সদাচারিণী, সতাবাদিনী ও ধর্মজীতা হন, তবে তিনি নিজ পতিকে পুনঃ পুনঃ অধর্মাচরণে প্রবৃত্ত দেখিয়া সর্ব্বদাই ক্লেশান্তব ও গ্লানি প্রকাশ করেন। যে স্থলে স্বামী যদুচ্ছালাভে সম্ভুষ্ট থাকিয়া, কোনক্রমে সংস্কুরযাত্রা\*নির্ব্বাহ করিতে পারিলেই, আপনাকে স্থাী ও চরিতার্থ বোধ করেন, কিন্তু তাঁহার চির-সংচরী ভোগাভিলাযিণী পত্নী পর্যশোভাকর বেশ ভূষা ও বৈষয়িক আজ্ম্ব প্রকাশার্গেই সতত ব্যাকুল। থাকে, সে স্থলে ঐ উভয়কেই মনোহঃথে হঃখিত থাকিয়া অসম্ভণ্ট মনে কালক্ষেপ করিতে হয়। বিভাবান উদার-স্বভাব মহাশয় পুরুষের মাইত বিভাহীনা, কলহ-প্রিয়া, ক্ষুদ্রাশয়া রমণীর পাণিগ্রহণ হওর। আশেষ ক্লেশের বিষ্ণা। এ বিষয়ের উদাহরণ-সংগ্রহার্থে অধিক আয়া-- দের প্রয়োজন নাই; এতদেশীয় অনেক বিদ্বার্থী ব্যক্তিই এ . বিষয়ের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত-স্থল,। বিভাবান্ পতি মানবজন্মের সার্থক্য-সাধক জ্ঞান-রদের রসিক হইয়া তদ্বিষয়ের অফুশীলনে সর্বাপেক্ষা অধিক অনুরক্ত থাকেন, স্তরাং মূর্থ স্ত্রীর সহবাদে কোন ক্রমেই তাহার মনস্কৃতি জন্মে না এবং জ্রীও পতির ভিন্ন মত দেখিয়া

অসং থাষ বই সন্তোষ প্রকাশ করেন না। স্বামী বৈ সকল কার্য্য অলীক ও অপকারী বলিরা জানেন, তাঁহার, কুসংস্কারাবিষ্ট পত্নী তাহা অবশু কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া অন্থূষ্ঠান করিয়া থাকে। ধর্ম বিষয়ে উভয়ের অতিশয় অনৈক্য বশতঃ একের অতিশক্ষের পরমপূজনীয় পদার্থও অত্যের উপেক্ষা ও অনাদরের আম্পাদ হইয়া উঠে। এক্ষণে এতদেশীয় বিভাবান য়ুবকমগুলীয় মধ্যে এক্ষপ শত শত ঘটনা ঘটিতেছে, এবং তাহা অনেকেরই মনস্তাপ ও ছপ্রসৃত্তির কারণ হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে, এমন বে স্থাভ-স্থ সংসারধাম, তাহাও বিবাদ-ক্রপ-বিষম-বিষ-দ্বিত হইয়া সর্বাদ্য ছাইয়প্রপ্র দারণ বোগ উৎপাদন করে।

দিতীয় নিয়য়।—শরীরের পূর্ণাবস্থা উপস্থিত না হইলে, এবং জরাবস্থা উৎপন্ন অথবা জরাবস্থার কাল নিকটবন্তী হইলে, পাণিগ্রহণ করা কর্ত্তবা নয়। বেমন, বীজ পরিপক্ষ না হইলে, তহুৎপন্ন রক্ষ সতেজ হয় না, সেইরূপ,জন্ন বয়সে অর্থাৎ শরীরের পূর্ণাবস্থা না হইতে হইতে সন্তান উৎপাদন করিলে, সে সন্তান তাদুশ বল-বীর্যা-সম্পন্ন হয় না। বিশেষতঃ, বে সময়ের মহুয়ের নিরুষ্ট প্ররুত্তি প্রবল থাকে, এবং বৃদ্ধিরত্তি ধর্মপ্রবৃত্তি সমুদার সমাক্ রূপে পরিপদ্ধ ও পরিশোধিত না হয়, তাঁহার সে সময়ের সন্তান অপেকারত প্রবীণ বয়সের সন্তান অপেকারত করী, কি প্রক্র, অন্ন বয়সের বিবাহ করা কাহারও পক্ষে কর্ত্তব্য নহে। সন্তানের স্বভাব-দোষ এই প্রবল প্রপ্রের প্রধান প্রতিকল। বেমন, এক গৃহে অন্ধি লাগিলে তাহার সংম্পর্শে অন্তান্থ নিক্টবর্তী গৃহও অন্ধি-সংযোগে দম্ব হয়, সেইরূপ, এই এক পাপ নারা অন্তান্থ অন্নক পাপের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

যে যে দেশে আপন আপন মনোমত বর ও কলা মনোনীত করিয়া গ্রহণ করিরার রীতি প্রচলিত আছে, তথাকার অনেকা-त्नक अश्रतिगामननी जक्न-वग्रक श्री ७ श्रुक्च तिश्र-विरम्रायत বণীভূত হইয়া, অযোগা পাত্র বা কন্তার পাণিগ্রহণ পূর্বক চির জীবনের চঃথফুত্র সঞ্চার করেন। তাঁহারা প্রিয় পতি বা প্রিয়তমা পত্নীর রূপ-লাবণ্য ও হাস্থ-কৌতক দর্শনে একেবারে বিমোহিত হইয়া যান, এবং তদীয় গুণাগুণ বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া আপন আপন বিমুগ্ধ চিত্তকে প্রস্পারের প্রার-পাশে বন্ধ করিয়া ফেলেন। প্রথমে উভয়েব দোষ ভ্যা-চ্চাদিত অগ্নির স্থায় উভয়েরই মোহাবরণে আবৃত থাকে, কাল-ক্রমে প্রকাশিত হুইয়া উভয়কেই দগ্ধ করিতে আরম্ভ করে। এতদেশীয় লোকদিগের মধ্যেও ঘটনাক্রমে কোন কোন দম্পতির যৌবনদশায় এই প্রকার প্রণয়াদ্ধর উৎপন্ন হইয়া থাকে, পরে কলহরূপ অগ্নি ক্লিঙ্গ আবিভূতি হইয়া তাহাকে শুক্ষ করিয়া ফেলে। বয়োবৃদ্ধি, বিভাশিকা ও বহুদর্শন দারা বৃদ্ধিবৃত্তি পরিপক ওঁ পরিশোধিত হইয়া বিবাহ হইলে, এই সমস্ত অনিষ্ঠ-ঘটনার সম্ভাবনা অনেক হ্রাস হয়, তাহার সন্দেহ নাই।

দারিদ্রা-ছঃখ বালা বিবাহের আর একটা বিষময় ফল। এ দেশের ভদ্র লোকেরা সচরাচর যেরূপ তরুণ বয়সে প্র পোল্রাদির বিবাহ দিয়া থাকেন, তখন তাহাদের কার্যাক্ষম ও উপায়ক্ষম
হওরা দূরে থাকুক, বিবাহরূপ বন্ধন তাহাদের বিভাশিক্ষারও
এক প্রবল প্রতিবন্ধক ফুইয়া উঠে। তাহারা বিভাগ ও বাবসায়
শিক্ষার কাল পায় না; অর কালেই পিতৃ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া
অত্যন্ত ভারগ্রন্ত হইয়া পড়ে। তখন জ্ঞানাফ্শীলনই বা কোথায় ?
ধর্মালোচনাই বা কোথায় ? স্বদেশের মঙ্গল-চিক্তাই বা কোথায় ?

জীবিকানির্বাহোপযোগী বাবদায় শিক্ষা না করাতে, পর্যাপ্ত অর্থ উপার্জনে অসমর্থ হইয়া কটে স্টে দিনপান্ড করিতে হয়। কি আক্ষেপের বিষয় পরিবার-প্রতিপালনের উপায় অবধারণ না করিয়া বিবাহ করা মে কোন ক্রমেই কর্তব্য নহে, ইহা এ দেশের লোকেরা ভ্রমেও একবার অরণ করেন না, এবং এই পরম শুভকর ঐশ্বরিক নিয়ম প্রতিপালন না করাতে যে, পরম স্থায়বান্ পরমেশ্বর সম্লিধানে সাপরাধ থাকিয়া বৎপরোনার্শিত রেশ ভোগ করিতেছেন, তাহাও বিবেচনা করেন না। কিন্তু তাঁহারা ইহা বিবেচনা করেন, আর না করেন, অথিল-ব্রহ্মাণ্ডাধিপতির অথপ্তা নিয়ম লঙ্গনের কল অবশ্রুই ফ্রলিত হয়, তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহারা যাবং জগদীখরের নিয়ম-প্রণালীতে বিশ্বাস ও তদম্বায়ী ব্যবহার না করেন, তাবং তাঁহাদিগকে ত্রিবন্ধন নানাপ্রকারে হঃখ ভোগ করিতে হইবে। বাল্য বিবাহ যে মহাপাতক এই সমন্ত প্রতিফল তাহার প্রতাক্ষ প্রমাণ।

স্বামী ও স্ত্রীর প্রশান ব্যাসা-ভাব থাকা উচিত; স্কৃতএব তাঁহীদের বয়ঃক্রমের অধিক ন্নাধিক্য হওয়া বিধের নহে। মন্ত্রাের বয়ার্ক্তি সহকারে শরীর ও মনের অবস্থা পরিবর্তিত হইকে থাকে; এ নিমিত সমবয়য় বাক্তিদিগের অস্তঃকরণের ভাব ও প্লতি এক-রূপ হইরা পরস্পর প্রণয় সঞ্চার হইবার অধিক সভাবনা। তাহারা বেমন প্রস্পরের ভাব গ্রহণ এবং প্রয়েজনাপ্রয়েজন আগু অন্তর করিতে পারেন, অসম বয়য় বাক্তিরা সেরপ পারেন না। ভর্ত্তী ও ভার্যাার বয়ঃক্রমের প্রস্পর অধিক ন্নাধিক্য হইলে, স্তার বয়্ল ভাব সন্প্রয় হইবার সপ্তাবনা থাকে না,এবং পিতা মাতার শরীরের অবস্থা ও মনের গতি বিভিন্ন প্রকার হইলে, সন্তার স্বরুক্ত স্বাস্থান নির্দেষ্য প্রকৃতি প্রাপ্ত হয় না। এনেশীর পুরুষদিগের মধ্যে আবাল বৃদ্ধ সকলেরই উবাহ-সংস্থার বিবার অধিকার আছে, কিন্তু জীগণের বিবাহ কাল নবম বর্ষ পর্যান্তই প্রশস্ত । কোন কোন বালিকা যে দশম বা একারশ বংসর পর্যান্ত অবিবাহিতা থাকে, সেও গৌণ করা। এই নিমিত, ৪০।৫০ বর্ষ বয়স্ক প্রবীন ব্যক্তিও নবম বাদশম ব্যীয়া বালিকার পাণিগ্রহণ করেন এবং তদ্ধারা আপনার অস্থ্যট্নার হ্তাপাত করিয়া সন্তানের বিক্লম স্থান উদ্ভাবিত করেন।

অত এব, বালা বিবাহ এক মহাপাপ। ভর্তা ও ভার্যার দারিলা, মূর্যতা ও উৎকঠা, এবং সস্তানের ছর্ম্মলতা, নির্মার্থাতা ও দর্মাংশে নিরুই স্থভাব-প্রাপ্তি ইহার প্রত্যক্ষ প্রতিফল। কিন্তু আমাদের দেশস্থ লোকের কি বিষম , ভ্রান্তি!, তাঁহারা এই অশেষ দোষাকর দেশাচারকে বিধি বিহিত বিশুদ্ধ বাবহার জ্ঞান করিয়া থাকেন। যাহা দ্বলাকর কলাচার দর্মনাশের হেতু স্বরূপ, তাঁহারা তাহা স্বর্গ সাধন বোধ করিয়া সম্পাদন করিয়া থাকেন। কিন্তু পরম ভাষরান্ পরমেখরের শুক্তকর নিয়ম লজ্মন করিলে, তাহার সমূচিত শাস্তি অবশ্রহ ভোগ করিতে হয়। এ নিমিত্ত, আমারা বহুকালাবিধি এই ছম্প্রে কুর্মাতি পাশে বন্ধ থাকিয়া যথোচিত কেশু প্রাপ্ত ইইতেছি। এই কুর্ম্মণান্ত্র বিষম পাপকে এদেশ হইতে নির্মাণিত না করিলে, আমাদের কোন ক্রমেই আম্ম জ্ঞান্ত্রতা নাই। এই প্রবল পাপ প্রচলিত থাকিলে, আমাদের স্ক্র্থ সৌভাগোর উন্নতি হওয়া দ্বে থাকুক, আমরা পুক্রে পুক্রে নীনাবন্ধা ও উচ্ছেন-দশা প্রাপ্ত হইতে থাকিব।

পূর্বে ভারতবর্ষের উদাহ বিষয়ে এপ্রকার কুংসিত রীতি প্রচলিত ছিল না। বর্থন শ্রেষ্ঠ বর্ণোন্তব পুরুষেরা গুরুগৃহে কেহ বা ছাত্রিশ, কেহ বা চারিশ, কেহ বা অষ্টাদশ, কেহ বা দাদশ বর্ষ বেদাধায়ন করিয়া অবশেষে দার পরিগ্রহ করিতেন, এবং যথন
জীদিগের বেচ্ছান্তরূপ বর গ্রহণ\* এবং বিধবাদিগের প্নঃসংস্কারের
প্রথা প্রচলিত ছিল; তথনকার হিন্দুরা একণকার কুসংস্কারাবিষ্ট লষ্ট স্বভাব হিন্দুদিগের অপেক্ষার সদাচারী ও সংপথাবলম্বী ছিলেন
তাহার সন্দেহ নাই। তথন, উদ্বাহ বিষয়ে এরূপ অধ্যাজনক
অত্যংকট নিয়ম বলবং ছিল না, স্কতরাং তজ্জনিত হুঃথ ও যাতনাও তথন ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হয় নাই। কিন্তু এক্ষণে তাহার
সম্পূর্ণ বৈপরীতা ঘটিয়াছে। ইহা ব্যক্ত করিতে লজ্জাম অবেশম্ব
হইতে হয় বে, স্থান-বিশেষে বর্ণ বিশেষের সন্তঃ প্রস্কৃত শিশুর
বিবাহের বিষয় প্রত্যাবিত, এবং ছই তিন, মানের বালক বালিকার
উলাহ সম্বন্ধ নির্দিম্ব হইয়া থাকে।

জর্মণি দেশে এ বিষয়ে এক প্রম-শুভকরী রীতি প্রচলিত আছে। তথায় পুরুষের ২৫ ও স্ত্রীলোকের ১৮ বংসর বয়ঃক্রম না হইলে পাণিগ্রহণে অধিকার হয় না। তদ্ভিন্ন, পুরুষের মধ্যে যে ব্যক্তি বিবাহ করিবার মানস করেন, তাঁহার স্ত্রীপরিবার প্রতিপালনের সংমর্থা ও উত্তরকালে অবস্থোয়তির আশা ও সম্ভাবনা আছে কি না, শান্তিরক্ষক ও ধর্মধাজকের নিকট তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করিতে হয়। আমাদের দেশেও তদক্রপ কোন নিয়ম নির্দ্ধাবিত থাকা আবক্তক, নতুবা কোন কালে আমাদের প্রির্দ্ধি ও স্থোয়তি ইইবার সম্ভাবনা নাই।

<sup>\*</sup> বর্ষরা হইবার প্রথা।

<sup>া</sup> সন্তান পাতি থাকিতেই পিতা মাতা অন্ত শিশুর পিতা মাতাকে কহিলা থাকেন এবার আমার কভা হইলে তোমার পুত্রের সহিত বিবাহ দিব। কি গুণাও লজ্জার বিষয় !

, বাল্য বিবাহের স্থায় বার্দ্ধকা বিবাহও গুরুতর পাতক। ও মনের পুর্ণাবস্থা প্লাপ্তি না হইতে হইতে সন্তান উৎপাদন कतिरल, तम मस्रान त्यमन वनवान अविधावान इम्र नां, तमहेज्ञल, বুদ্ধকালের সন্তানও সবল ও সতেজ প্রক্কৃতি প্রাপ্ত হয় না। অতি পুরাতন জীর্ণ বীজ বপন করিলে, তাহা মূলেই স্কুলিত হয় না, যদি অন্ধরিত হয়, তথাচ তাহা হইতে কদাখি বহু শস্তোৎপাদক সতেজ বৃক্ষ উংপন্ন হয় না। সেইরূপ, প্রাচীন বস্থায় উদাহ-বন্ধনে वक इटेल. निःमखान इटेंटा इश, यिन मखान जत्म, त्मा कीन-की वी कीर्न (तर श्राश रहेंगा काम काम करहें किन ग्रापन করে, অথবা অল্প কালে কাল-গ্রাসে পতিত হইয়া অপ্রী পিতা মাতাকে শোকাকুল করিয়া যায়। সচরাচর এরূপ ঘটনাও ঘটিয়া থাকে যে,জরাগ্রস্ত জনক জননী,সস্তানের বিছ্যা-শিক্ষা, কর্ম দক্ষতা ও জীবিকা-নির্দারণ না হইতে হইতেই, মৃত্যুমুথে প্রবেশ করিয়া তাহাকে অনাথ করিয়া যান। অতএব, যে সময়ে শরীর সবল ও মনের বৃত্তি সমুদার তেজস্বিনী থাকে, তদ্ভিন্ন অন্ত সময়ে বিবাহ করা কর্ত্তব্য নহে। স্ত্রী পুরুষ উভয়ের মধ্যে এক জন প্রাচীন হইলেও এই সমস্ত শাস্তি ঘটনার সন্তাবনা থাকে। যে সকল দেশে স্ত্রীজাতির পুনঃসংস্কার প্রথা প্রচলিত আছে, তথায় স্বাচর এ প্রকার ঘটে, যে, যে যুবতী স্ত্রী বৃদ্ধ পতির সহবাদে অবস্থিতি कतिया वस्ता हहेया थाएक. त्महे खीहे भारत खन्न खन्न-वयुक्ष वास्क्रिय পাণিগ্রহণ করিয়া সম্ভান উৎপাদন করিতে পাকে।

ভর্ত্তা ও ভার্যা উভরের মধ্যে এক জন জরাগ্রস্ত ও অন্ত জন যৌবনাবস্থ হইলে যে, তাহাদের পরম্পর সম্প্রীতি সঞ্চারের তাদৃশ সস্ভাবনা থাকে না, এ বিষয় পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইরাছে। তঙ্গণ-বয়স্থ পতি প্রাচীনা ভার্যাতে, এবং তঙ্গণী ভার্যা বৃদ্ধ পতিতে পরিতৃপ্ত না হইরা অসজোষ প্রকাশ ও বাভিচার-দোষ অবলম্বন করে, এবং তত্থারা দ্বেষ ও দ্বিশিল প্রত্নলিত হইয়া অহরহ: উভরকে দক্ষ করিতে থাকে।

কন্তা পাত্রের বয়ংক্রমের বিষয় বিবেচনা করা যে কর্তব্য, নানাদেশীয় প্রাচীন পণ্ডিতেরা এ নিয়ম সম্পূর্ণ ব। অসম্পূর্ণ রূপে অবগত ছিলেন, এবং স্ব স্ব বৃদ্ধি সাধ্যাত্মসারে তরিষয়ের ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন। লাইকর্গদ নামক গ্রীশ দেশীয় ব্যবস্থাপক এইরূপ নিয়ম করেন যে, পুরুষের ৩৭ বংসর বয়:ক্রমের পুর্বে এবং जीलां कि ३१ वरमत वशःकत्मत शृद्ध विवाह कता विद्धत्र नहर। এরিষ্টল নামক প্রাসিদ্ধ পণ্ডিত এই বিধান করেন যে. क्षीरलारकत क्रष्टीम्स वर्ष वयः क्रम न। इंडरल विवाह इख्या উচিত নছে। গ্লেটো এই প্রকাব ব্যবস্থা দেন, যে, পুরুষের পক্ষে ৩০ অবধি ৫৫ বংশর পর্যান্ত এবং স্ত্রীলোকের পক্ষে ২০ অববি ৪০ বংসর পর্যান্ত সন্তানোৎপাদনের নিরূপিত কাল। আগ্রেস নামক রোমরাজ্যেখরের রাজস্বকালে রোমজাতির মধ্যে পুরুষেরা ৬০ বৎদর ও স্ত্রীরা ৫০ বৎদর অপেকায় অধিক ৰয়ত্ব হইলে বিবাহ করিতে পারিত না। ভারতবর্ধ-প্রচলিত মনুদংহিতার মতে প্রমারুর প্রথম ভাগ বিল্লা-শিক্ষায় ক্ষেপ্র করিবেক, দ্বিতীয় ভাগে দার পরিগ্রহ পূর্ব্বক গার্হস্থা ধর্মা পালন করিবেক, পরে জরাগ্রন্ত হইলে গৃহ-কর্মা পরিত্যাগ পর্বাক নির্জ্জন বনবাস অবলম্বন করিবেক। অধুনাতন পণ্ডিতদিগের মধ্যে। ডাক্তার হিউদ্লও কহেন, দ্বীলোকের পক্ষে অষ্টাদশ বৎসর বিবাহের মুখ্যকাল। তদপেক্ষা অল্ল-বয়স্ক ব্যক্তিদিগের গা**র্হস্থ্য** ধর্ম্ম পালনে দক্ষম হওয়া স্থকঠিন তাহার দন্দেহ নাই।

সকল দেশে ও সকল ব্যক্তির পক্ষেই যে ঠিক্ একরূপ নিয়ম

নিরূপিত থাকে, ইহা আমাদের অভিমত নহে। সকল-দেশীয় मकल रांक्तित नेत्रीरत्त भूगीवन्ना अक मस्तम मन्नन रत्र ना, धवः সকলের সম্ভানোৎপাদিকা শক্তিও এক সময়ে উৎপন্ন ও এক जगरत महे इत मां। आभारतत रित्तात लात छेक रित्तात अवना-দিগের ১০। ১২ বংসর বয়সেই সম্ভানোৎপাদিকা শক্তি সঞ্চারিত হইতে পারে। রুষ, নরোয়ে, আইদলও প্রভৃতি শীত-প্রধান-্রশীয় অনেকানেক স্ত্রীলোকের, ১৮, ১৯, অথবা ২০ বৎসর ववःक्रम ना इटेल, मस्रात्नां भाकि पेरम द्या ना। সচরাচর পুরুষের বয়ঃক্রম ৬০।৬১ বৎসরের অধিক হইলে আর ভাগার সম্ভানোৎপাদিকা শক্তি থাকে না, কিন্তু টামদ পার নামক স্কপ্রসিদ্ধ नीर्घ-জীবী ব্যক্তি ১২০ বৎসর বয়ংক্রমে বিবাহ এবং ১৪০ বংসর বয়ংক্রমেও জ্রীসহযোগ করিয়াছিলেন। লদ বিল নামে এক ফরাশিশ ৯৯ বংসর বয়সে ছার পরিপ্রহ করিয়া ১০২ বংসরের সময়ে সন্তান উৎপাদন করিয়াছিলেন। প্রায়ই পঞ্চাবং বংদরের মধ্যে স্ত্রীলোকের স্ত্রী-ধর্ম রহিত श्रेषा थारक। किन्न श्लीनि निश्चिषारहन, कर्निनया नार्य এक जीव ৬২ বংসর ্যাসে সন্তান জন্মিয়াছিল। বেলেক্ষ্ম নামে এক জন চিকিৎসক ৬৭ বর্ষ বয়স্কা এক স্তীর প্রস্ববেদনার সময়ে চিকিৎসা করিয়াছিলেন। ডাক্তর হেলর ছুই স্ত্রীর বুক্তান্ত শেখেন, একজন ৬৩ আর একজন ৭০ বংসরের সময়ে সন্তান প্রস্ব করিরাছিল। অতএব দকল দেশের দকল ব্যক্তির শারীরিক প্রকৃতি একরপ নতে। স্বতরাং সকল দেশী। সকল ব্যক্তির পক্ষে ঠিক একরূপ ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ করা সঞ্চত হয় না। কিন্তু সকলেরই এই অশেষ গুভনায়ক অখণ্ড নিয়ন প্রতিপালন করা কর্ত্তবা,যে শারীরিক প্রকৃতির পূর্ণাবস্থা না হইলে এবং জ্বরাবস্থা অথবা জ্বরাবস্থার কাল

নিকটবর্ত্তী হইলে উবাহ-ছত্তে সংখুক্ত হওরা কোন রূপেই শ্রেমন্ত্র নয়।

তৃতীয় নিয়ম।—পিতৃ-কুল মাতৃ-কুল অথবা তত্তৎ কুলের কোন শাখা প্রশাখা হইতে কন্তা ও পাত্র গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। এই নিয়ম প্রায় সর্ব্ধত্র-ব্যাপি। এই প্রকার কুল সম্বন্ধ পশুদিগের পরস্পর সহযোগে শাবক উৎপন্ন হইতে থাকিলে যে, বংশে বংশে তাহাদের হীনতা-প্রাপ্ত হইতে থাকে, একণে প্রায় সকলেই তাহা স্বীকার করেন। এক ভূমিতে উপযুগপরি এক প্রকার শস্তা বপন করিলে তত্বৎপন্ন শশু ক্রমে ক্রমে অপকৃষ্ট হইয়া আইদে। মনুষ্ট্রের বিষয়েও এ নিয়মের কিছুমাত্র অক্তথা নাই। পরস্পার-কুল-সম্বন্ধ বাক্তিরা ধারাবাহিক রূপে বিবাহ-সূত্রে সংযুক্ত ছইয়া যে সমস্ত সন্তান উৎপাদন করে, তাহারা পুরুষাত্মক্রমে অশক্ত ও নির্ব্বীর্য্য হইয়া স্বীয় বংশের লোপাপত্তি উপস্থিত করিতে থাকে। স্পেনরাজ্যের রাজ-বংশোৎপন্ন অনেকানেক ব্যক্তি ভাগিনেয়ী ও ভ্রাতৃন্ধন্যাকে বিবাহ করিয়া,বীর্যা-বিহীন হীন সন্তান উৎপাদন করিয়াছেন, এবং এই গুরুতর দোষে তত্রতা ধনাচ্য লোকদিগের বংশে অনেক জডও উৎপন্ন হইয়াছে। তাঁহারা আপনাদের পরম গুরু পোপের নিকট এ বিষয়ের মলুনতি গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে নির্দোষ বোধ করেন, কিন্তু যে কর্ম্ম পরম স্থায়বান পরমেশ্বরের অভিপ্রায়ানুসারে অবৈধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে, মন্তুয়ের মন:-কল্লিত ব্যবস্থা কদাচ তাহার বৈধতা সম্পাদন করিতে পারে না। তাহার অমুর্চান করিলে, অবগ্রাই সমুচিত প্রতিফল প্রাপ্ত হইতে হয়।

কেহ কেহ কহেন, পরস্পর কুল-সম্বন্ধ স্থাপুরুষের সহযোগে স্বস্থ ও বলিষ্ঠ সন্তানও উৎপন্ন হইতে দেখা গিয়াছে। কিন্তু অন্নদ্ধান করিয়া দেখিলে জানা যায় বে,যে স্থলে পিতা মাতা উভরের শরীর সবল ও সভেজ থাকে, সেই সেই স্থলেই এই প্রকার ঘটনা রটে। কিন্তু বদি পুরুষাভূক্রমে উবাহ-বিষয়ে উক্তরপ বিক্লম ব্যবহার প্রচলিত হইরা আইসে তবে এ প্রকার বলিঠ ব্যক্তিদিগের বংশপ্ত ক্রমে ক্রমে হীন হইরা বার, ভাহার সন্দেহ নাই।

পূর্বকালীন পণ্ডিতেরা এই নৈসর্গিক নিয়ম কিছু কিছু অবগত 
ইইরা ব ব দেশে তদম্বারী ব্যবহার সংস্থাপন করিয়াছিলেন।
রোমক্লিগের মধ্যে ভগিনীও প্রাতার বংশে বিবাহ করিবার
নিবেব হিল। এথেন্স নগরে বৈমাত্র প্রতান্তর পাণিগ্রহণ
করা বিধিবিক্ষম বলিয়া গণা ছিল। কাল্ডিয়া দেশেও এইরূপ
রীতি প্রচলিত ছিল বোধ হয়। কিন্তু এ বিবরে ভারতবর্ষীয়
শাস্ত্রকারেরা ও ব্যবস্থানার্গ্রকেরা বে প্রকার ব্যবস্থা করিয়া লাংক্রিরা ও ব্যবস্থানার্গ্রকেরা বে প্রকারে ব্যবস্থানার্গ্রকেরা বে বিধার ভারতবর্ষীয়
শাস্ত্রকারেরা ও ব্যবস্থানার্গ্রকেরা বে প্রকার ব্যবস্থা করিয়া লাংকা
করিয়া গ্রিয়াছেন যে, উবাহবিষয়ে পিতৃ-পিতামহাদি উর্কা
তন সপ্ত প্রকারের প্রত্যেকের পরম্পরাগত সপ্তম সন্ততি পর্যান্ত,
মাতামহ প্রমাতামহ প্রভৃতি উর্জ্বন পঞ্চ প্রক্রের প্রস্পেরাগত
সপ্তম সন্ততি ওমাত্বন্ধা প্রভৃতির পরম্পেরাগত পঞ্চম সন্ততি পর্যান্ত
সপ্তর ওমাত্বন্ধা প্রভৃতির পরম্পরাগত পঞ্চম সন্ততি পর্যান্ত
পরিত্যাগ করিবে।

আমাদিগের দেশে উরাহ-বিষয়ে যতগুলি নিয়ম ুঞ্চলিত আছে, তরমধ্যে এই নিয়মটি যথার্থ প্রামাণিক ও মঙ্গলদায়ক। এক্ষণে এতদেশীয় প্রচলিত প্রথা সমুদায় পরিবর্ত্তিত হইবার উপক্রম

শিতামহের ভাগিনেয়, পিতামহীর ভাগিনেয়, পিতার মাতুল-পুত্র এই তিন লবকে পিতৃবলুবলে।

<sup>†</sup> মাতামহার ভাগিনের, মাতার পিতৃষ্পার পুত্র, মাতার মাতুল পুত্র এই তিন জনকে মাতৃবকু বলে।

হইতেছে। অতএব, যাহাতে স্থবীতির পরিবর্ত্তে কুরীতি সংস্থাপিত না হয় সে বিষয়ে সকলেরই সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখা উচিত। আমাদের মধ্যে অনেকের কেমন কুদংস্কার জুলিয়াছে, আমরা সদসৎ বিবে-চনা না করিয়া অন্ত জাতির ব্যবহার অনুকরণ করিতে প্রবৃত্ত পূর্ব্বোক্ত উদ্বাহ বিষয়ক বিধান প্রশংসনীয় ও কল্যাণ-দায়ক, অতএব, উহা বলবৎ রাখিতে যত্নবান থাকা উচিত। কিন্তু আবং প্ৰিশাধন করা কর্মবা। প্রম-মক্লালয় প্রমেশ্ব আমাদের শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতিতে এ বিষয়ে যে নিয়ম মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন, উহা তাহার অন্থবাদস্বরূপ। তিনি এই অনোঘ আজ্ঞ। প্রচার করিয়া রাখিয়াছেন যে, পর-স্পর-কুল-সম্বন্ধ ব্যক্তিদিগের উদ্বাহ-সূত্রে সংযুক্ত হওয়া উচিত নহে তন্মধ্যে যে ব্যক্তি যত নিকট-সম্পর্কীয় কন্সার পাণিগ্রহণ করে: তাহার সন্তানদিগকে তত গুরুতর শাস্তি ভোগ করিতে হয়, এবং যে ব্যক্তি যত দূর সম্পর্কীয় কস্তাকে বিবাহ করে,তাহার সম্ভানের: সেই প্রমাণ উৎকৃষ্ট স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

চতুর্থ নিয়ন।—অস্ত্র-কায়, বিকলাঙ্গ, নির্ব্বোধ ও তুশ্চরিত্র বাজির পাণি-গ্রহণ করা কর্ত্তবা নহে। এ নিয়মের অক্সথাচরণ করিলে প্রতাক্ষ প্রতিকল প্রাপ্ত ইইতে হয়। যদি স্ত্রী পুরুষ উভয়েই স্বীয় প্রীয় প্রকৃতিদোধে সতত অস্ত্রস্থ থাকেন, তাহা ইইলে. তাঁহাদিগকে সর্ব্বনা শরীরগত অস্ত্রথ ও অপ্রক্তন্দতা ভোগ করিতে হয়, এবং গৃহকর্ম্ম সম্নায় যথানিয়মে নির্ব্বাহ করিতে অসমর্থ ইইয়া যৎপরোনান্তি কই পাইতে হয়। রোগের যাতনায় সতত ব্যাকুল থাকাতে, পরম্পর প্রণয় বৃদ্ধির ব্যতিক্রম ঘটেও পরম্পর সহবাসেও বিরক্তি জয়ে। তাঁহাদের মন্তানেরাও রোগাই হ্বল প্রকৃতি প্রাপ্ত ইয়া পিতা মাতার অশেষপ্রকার ক্রেশ উৎপাদন করে।

হয় ত, অকালে কাল-প্রাদে পতিত হইয়া তাঁহাদিগকে শোক-দিন্ধতে নিমন্ন করিয়া যায়।

পিতা মাতার স্বভাবদিদ গুণ দোষ যে সন্তানে বর্তে, বাজ-বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার বিষয়ক প্রস্তুকে তাহার বুতান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। খাস, যক্ষা, কুছ, উন্মাদ, বাত, উদরাময় প্রভৃতি অনেকানেক রোগ, কোন বংশে একবার প্রবিষ্ট হইলে পুরুষান্তক্রমে চলিয়া আইদে। পিতা মাতা সবল ও স্বস্থকায় হইলে, তাঁহাদের সন্তানেরাও তদতুরূপ উৎকৃষ্ট প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়, আর তাঁহারা চুর্বল ও অমুস্ত হইলে তাঁহাদের সম্ভানেরাও তদত্বরূপ অপটু শরীর অধিকার করিয়া ভূমির্চ হয়। ডাক্তার ম্যাক্রিশ লিখিয়াছেন; 'আমি স্বয়ং চিকিৎসা করিয়া প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি, লোকে এই সমস্ত ব্যবস্থা-পরিপালনে অবচেলা করিয়া অত্যন্ত শোচনীয় ব্যাপার সমুদায় উৎপাদন করে। যে সকল বালক বালিকাঁর পিতা মাতা উভয়েই অস্তুস্কায়, তাহাদের কোন সামাল পীড়া উপস্থিত হইলেও, তাহার শান্তি করা ঁ জঃসাধা হইয়া উঠে। আর যাহাদের জনক জননী উভরেই সুস্থ ও বলিষ্ঠ তাহারা পীড়িত হইলে, আণ্ড প্রতীকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।''

জনক জননী উভয়ের মধ্যে এক জনের শরীরও বাদি শ্বাস,
যক্ষা, উন্মাদাদি কোন উৎকট পীড়ায় পীড়িত থাকে, তাহা
হইলেও তদীয় সন্তানদিগকে সেই পীড়া প্রাপ্ত হইতে সচরাচর
দৃষ্টি করা যায়। তাহায়া অল কালে কাল-প্রাসে পতিত হইয়া
পিতা মাতাকে শোকাকুল করিতে পারে,এবং সেই পিতা মাতাও
অল বয়দে প্রাণ ত্যাগ করিয়া স্থকীয় শিশু সন্তানদিগকে নিরাশ্রয়
ও অনাথ করিয়া যাইতে পারেন। অতএব, উৎকট রোগ-গ্রপ্ত

ভগ্ন-শরীর-বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের উবাহ-স্থাত্র সংযুক্ত হওয়া কোন মতেই উচিত নয়, এবং অস্ত্রকায় ক্ষীণজীবী ব্যক্তির সহিত পুঞ বা কঞার বিবাহ দেওয়াও বিধেয় নয়।

শারীরিক প্রকৃতির স্থার মান্দিক গুণাগুণও সন্তানে বর্তে। শরীরের অঙ্গ-দোষ্ঠিব, অঙ্গ বৈলক্ষণ্য, বলাধিক্য, এর্ব্বলতা প্রভৃতির ভাষ মনেরও কাম, ক্রোধ, দল্লা, ভক্তি, বৃদ্ধি প্রভৃতি পুরুষাত্মজ্ঞমে একরূপ হইতে দৃষ্টি করা যায়। বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির দম্বন্ধ বিচার-বিষয়ক পুস্তকে এবিষয়ের প্রচুর প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে। রিপু-পরতন্ত্র বৃদ্ধিহীন ব্যক্তিকে বিবাহ করা যে কর্ত্তব্য নয় এতাৰ্মাত্র এই পুস্তকে নির্ণীত হইতেছে। এরপ ব্যক্তির পাণি-গ্রহণ করিলে অশেষ মতে কেশ পাইতে হয়। সে ব্যক্তি ক্রোধান্ধ হইয়া প্রেমাম্পদ পত্নীর সহিত কুব্যবহার করিতে পারে. কামান্ধ হইয়া তাহার ঈর্যানল প্রজ্ঞলিত করত ছঃসহ যাতনা উদ্ধাবিত করিতে পারে, অপরের প্রতি অত্যাচার করিয়া আপ-নাকে ও আপনার পরিবারকে কলম্বিত করিতে পারে, নিয়মা-তিরিক্ত ইন্দ্রিয় স্থথ সাধনার্থ, অথবা সম্ভবাতিরিক্ত মান মর্যাদা বৰ্দ্ধনাৰ্থ, ঋণগ্ৰস্ত হইয়া, ধন-কণ্ট দ্বারা স্ত্রী পুল্লাদিকে ক্লেশ প্রদান করিতে পারে, এবং চৌর্যা ও প্রতারণা করাতে কারাক্ত্র অথবা নেশান্তরিত হইয়া তাহাদিগকে অনাথ করিতে পারে। এইরূপ ভার্য্যা যদি অতি কোপনা, কলহ প্রিয়া, ভোগ বিলাসা ও সম্ভবা-তীত মান-প্রিয়া হয়, তাহা হইলে, তদীয় পতির যন্ত্রণা ও লাঞ্ছনার পরিদীমা থাকে না। যেমন অগ্নি-সংযোগে যাবতীয় বস্তু দগ্ধ হয়, দেইরূপ, পরিবারস্থ সমস্ত ব্যক্তি তাহার জালায় জালাতন হইতে থাকে; এরপদ্ধীর স্বামী হওয়া অশেষ বিষয়। এইরূপ অবৈধ বিবাহের ফল কেবল দম্পতির যন্ত্রণা- ভোগ মাত্রে পর্যাপ্ত হয় না তাহাদের সস্তানেরাও অপরুষ্ট স্বভাব প্রাপ্ত হইরা আপনার, আপন পরিবারের ও জনসমাজের কেশ উৎপাদন করে। এরূপ অশাস্ত-স্বভাব কন্তা ও পাত্রের পাণিগ্রহণ করা যে প্রেয়ন্থর নহে, ঐ সমন্ত প্রত্যক্ষ প্রতিকলই তাহার প্রমাণ। আমাদিগকে বাচনিক উপদেশ প্রদান করা পরাংপর প্রমেশরের পক্ষে সন্তাবিত নহে। অশুভোং-পত্তি তাঁহার অসম্মতির চিহ্ন। যে কর্মের অনুষ্ঠান করিলে অকল্যাণ উপস্থিত হয়, সে কার্য্য তাঁহার অনুমোদিত কার্য্য নহে।

পঞ্চম নিয়ম।—প্লী ও স্বামী উভরের মনের গতি, কার্যোর
রীতি ও ধক্ষ বিষয়ক মত একপ্রকার হওয়া আবশুক। এই
বিধান উদাহ সহন্ধীর পঞ্চম বিধান। এই পরম কল্যাণকর
নিয়ম পরিপালিত হইলে, গৃহস্থের আলয় স্থথের আলয় রূপে
প্রতীয়মান হুয়, নতুবা কেবল কলহ-ভূমি হইয়া ক্লেশের আলয়
হইয়া উঠে। দম্পতির কলহ অস্তান্ত সর্বপ্রকার কলহ অপেকায়
ক্লেশকর। মৃত্যু অথবা চিরস্তন বিচ্ছেদ বাতিরেকে তাহাদের মে
বিবাদের শেষ হইবার সম্ভাবনা নাই। তাহাদিগকে নিয়ত এক
গৃহত্ব একত্র অবস্থিতি করিতে হয়, উভয়কে অহরহঃ এক বিষয়ের
ব্যবহা করিতে হয়, স্তরাং পুনঃপুনঃ অনৈকা স্থল উপ্তিত হইয়া
বিবাদ রূপ বিষমায়িতে উভয়কেই নিরস্তর দম্ম ইইতে হয়।

দম্পতির মনের ভাব গাঁত ভিন্নরপ হইয়া সতত কলহ ঘটনা হইলে, কেবল তাঁহারাই অস্থী থাকেন এমত নহে, তাঁহাদের সন্তানেরাও দ্বিতপ্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া অশেব প্রকার ক্লেশ ভোগ করে। অপত্যোৎপাদনকালে জনক জননীর মনের অবস্থা যেরূপ থাকে সন্তানেরা তদন্ত্রূপ গুণুদোব অধিকার করিরা জন্ম গ্রহণ করে। মদিরা-মন্ত হইরা সন্তানোৎপাদন করিলে, সে সন্তান স্থাবতঃ স্থরাপানে অনুরক্ত হয়। ক্রোধোন নত্ত হইরা গর্ডাধান করিলে, সে গর্ভের সন্তান কুর ভাব প্রাপ্ত হয়। যথন পরপার-প্রণয়বন্ধ জ্ঞানাপন্ন প্রণাশীল জনক জননীর বৃদ্ধির্ভি ও ধর্মপ্রবৃত্তি সমধিক উত্তেজিত থাকে, তাঁহাদের তৎকালোৎপাদিত পুত্র ও কন্তাদিগের জ্ঞানান্দীলনে, ধর্মান্দিরান ও সৌজন্ত-প্রকাশে সহজেই প্রবৃত্তি জন্মে। পিতা মাতার বৃত্তি বিশেষের স্থভাব-সিদ্ধ প্রবলতা দারা এ নির্মের কিছু কিছু অন্তথা হইতে পারে বটে, কিন্তু ইহার অন্তিম্ব বিষয়ে কিছুমাত্র সংশ্র নাই। অত্যব্র, যে সময়ে স্ত্রী ও স্থামীর পরপার কলহ-ঘটনা হইরা অন্তঃকরণ বিরক্ত ও বিচলিত থাকে, তাঁহাদের সে সময়ের সন্তানদিগের স্থপ্রকৃত মানসিক প্রকৃতি প্রাপ্ত হওয়া কোনকপে সন্তর নহে।

ষষ্ঠ নিয়ম।—এক এক পুরুষের এক এক প্রীর পাণিগ্রহণ করা কর্ত্তবা, অধিবেদন অর্থাৎ বহু বিবাহ কোন রূপেই কর্ত্তবা নহে। এই স্থানক নিয়ম এরূপ সহজ ও স্থাক্তিনিদ্ধ যে, ইহা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত অধিক আরাস আবহাক করে না। অথচ অতি পূর্ববাধি অনেক দেশেই এই অধিবেদনরূপ কুংসিত রীতি প্রচলিত হইরা আসিতেছে। রূধিয়ার অন্তঃপাতী অনেক প্রদেশে এইরূপ প্রথা প্রচলিত আছে যে, যে ব্যক্তি যত স্ত্রীর ভরণ পোষণে সমর্থ সে ব্যক্তি তত স্ত্রীকেই বিবাহ করিতে পারে। পারসীক ও তুরক দেশীয় ভূপতি ও ধনাতা বাক্তিদিগের শত শত ও সহস্র সহস্র পত্নী ও উপপত্নী থাকে। ভুনা গিয়াছে, মরকোর রাজা পত্নীতে ও উপপত্নীতে, অন্তসহস্র স্বী রক্ষা ও প্রতিপালন করেন।

·ভারতবর্ষে এই অধিবেদনরূপ বিষম পাতক বে বচকালাবধি প্রচলিত আছে, রামারণ, মহাভারত প্রভৃতি সমুদার পুরাণ ইহার অবোধ্যাধিপতি দশর্থ রাজার সার্দ্ধ সংগশত খনিতা ছিল। বালাকি রামায়ণে এক ব্যক্তিকে শত কলা মম্প্রদান করিবার এক উপাধ্যান আছে। মহুয়োর যে রুত্তি ছইতে যত প্রকার পাপ উদ্ভাবিত হইতে পারে, দেশ বিশেষে ও কাল-বিশেষে তাহার সমুদায়ই চলিত হইয়াছে। যেমন নানা দেশে এক এক পুরুষের বহু দার পরিগ্রহ করিবার প্রথা প্রচলিত আছে, দেইৰূপ, স্থান বিশেষে এক স্ত্ৰীর বহু স্বামী বরণ করিবার রীতিও প্রতিষ্ঠিত আছে। তিন্ধত দেশে অনেক ভ্রাতা এক ভাষ্যার পাণিগ্রহণ করিয়া অকুন্তিত হৃদয়ে একত্র কাল যাপন করেন, এবং যে স্ত্রী এইরূপ বহু স্বামীকে বরণ করেন, তিনি ন্ত্ৰীগণ মধ্যে বিশিষ্ট্রূপ মান্ত ও গণ্য হইয়া থাকেন। মহাভারতে ट्योभनीत शक्ष चामी मञ्चिम विषया त्य अमामाञ्च उँभाशान আছে, এইরণ কোন দেশাচারই তাহার মূলীভূত বলিয়া অন্তভূত হয়। এক্ষণে আমাদের দেশ অধিবেদনরূপ অগ্নি-শিথায় দগ্ধ হুইয়া যাদৃশ ক্লেশ উৎপাদন করিতেছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। অতএব অধিবেদনের দোষাদোষ বিবেচনা করা অতঞ কর্কবা।

অনেকানেক পণ্ডিত গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, স্ত্রী পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান। দেশ বিশেষে কিছু কিছু ইতর বিশেষ দৃষ্ট হয় বটে, কিস্তু পণ্ডিতের। বিবেচনা করেন, তাহা কোন কোন অবৈধ কারণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রীযুক্ত জ্বর্জ কুম্বু সাহেব মা-প্রায়ত ধর্মনাতিবিধয়ক পুস্তকে লিখিয়াছেন, "পিতা মাতার বল ও বয়ক্রমের নুনাধিকাই কলা অথবা পুরোৎপতির হেতু।

ষট্লপ্ত ও ইংলপ্ত দেশীয় প্রাচীন প্রদ্বেরা তরুলী ভার্যার পাণি-গ্রহণ করিয়া যত সন্তান উৎপাদন করেন, তাহার অধিকাংশ কল্পা। ভূমপুলের পূর্ব থপ্তে কোন কোন প্রদেশে যে অধিক কল্পা সন্তান জন্মে তত্রতা স্ত্রীলোকদিগের অপেকারত তেজিবিতা ও তরুণ বয়সই তাহার কারণ। তথাকার ধনশালী সম্রান্ত ব্যক্তিরা পর্ম লায়বান্ প্রমেখ্রের অশেষ প্রকার নিয়ম লজ্বন ক্রিয়া স্ত্রাদিগের অপেকার হুর্বল ও নিব্রীর্য হইরা পড়েন।"

অতএব যথন প্রমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক নিয়ম পালন করিলে স্ত্রী-পুরুষ উভয় জাতির সন্ধ্যা সমান হয়, তথন বহু-দার পরিগ্রহ করা কদাপি তাঁহার অভিপ্রেত নহে। তিনি এই অভিপ্রায়ে আমাদিগকে কাম, অপত্য-মেহ ও আদক্ষলিপা বৃত্তি ' দান করিয়াছেন, যে, তাহাদিগকে বৃদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তির বশ-বর্ত্তিনী রাথিয়া, স্ত্রী পুলাদি পরিবারবর্গের সমভিব্যাহারে থাকিয়া পরম স্থাথে কাল হরণ করিব। এই সমস্ত শুভ বৃত্তি, প্রেমাম্পদ পত্নী ও মেহাম্পদ সংনিদিগকে প্রাপ্ত হইলে, চরিতার্থ হইয়া অশেষ আনন্দ উৎপাদন করে। কিন্তু বহু স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিলে, তাহারা চরিতার্থ হওলা দূরে থাকুক সর্বাদা ক্ষম ও ক্লিষ্ট হইয়া বৎপরো-নাত্তি বন্ত্রণা প্রদান করে। এক স্ত্রীর সহিত সহবাস করিলে. মত্ত স্ত্রীর ঈর্ব্যানল প্রজলিত হয়, এবং এক স্ত্রীর সন্তানদিগকে মেহ করিতে দেখিলে, অন্মন্ত্রী ক্ষোভ ক্রোধ এবং দ্বেষ ও অস্থা প্রকাশ করিতে থাকে। এক পত্নীর পাণিগ্রহণ করিলে, ভাহার সহিত যেরূপ প্রণয় উৎান্ন হইতে পারে, বছ স্ত্রীর পাণি-গ্রহণ করিলে, দকলের দহিত দেরপ প্রীতি দঞ্চারিত হইবার সম্ভাবনা নাই। যে প্রণয়রূপ অমূল্য রত্ন এক পত্নীকে প্রদান করা উচিত, তাহা অনেক ভার্য্যাকে বিভাগ করিয়া দিলে, কেহই

সম্পর্ণ প্রীতির অধিকারিণী হইতে পারে না। স্ত্রীলোক সপত্নী-বিহীন হইলে, খীয় পতিকে মনের সহিত প্রীতি করিরা, যেরূপ প্রীতি ও যেরূপ পরিত্র থাকিতে পারে, সপত্নী থাকিলে, সেরূপ থাকা দুরে থাকুক, দিবানিশি ঈর্যাারপ দীপ্ত চিতায় আরোহণ कतिया मध हरेटा थारक। देश हरेटन, य गृह रकरन श्रीडि, ভক্তি, মেহ, বাৎদল্য, দার্ল্য ও সম্ভোষের আবাদ হওয়া উচিত তাহা অপ্রীতি, অনাদর ও অসম্ভোষ, এবং ক্রোধ, কোটিলা ও কলহের আলিয় হইরা উঠে। যে স্থানে স্লেহ বাক্য, প্রণয়-সম্ভাষণ, সহাস্ত-বদন, এবং প্রফুল্ল ও প্রসন্ন আনন প্রত্যক্ষ হওয়া সম্ভব, সে স্থানে সর্বাদাই কলহ-নাদ নাদিত এবং বিষয় বদন দুষ্ট হইয়া থাকে। এ সকল ব্যাপার আমাদের ধর্ম প্রবৃত্তির অভিমত নহে। যে কার্য্য করিলে, প্রমেশ্বর-প্রদত্ত প্রধান প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করিয়া যন্ত্রণা স্ক্রন ও ক্লেশ বর্দ্ধন করিতে হয়, তাহা কদাপি তাঁহার অনুমোদিত নয়, অতএব কোন রূপেই কর্ত্তব্য নহে। এ কাল পর্যান্ত অধিবেদনের অনিবার্যা কল স্বরূপ বাভি- চার, জ্রা-হত্যা, প্রবঞ্দা, সণ্ট্রী-স্থান-বিনাশ প্রভৃতি গুরুতর দৌষ ৰাৱা যে কত শত সাধু-বংশ দুষিত হইবাছে, তাহা কে গণনা করিতে পারে ? এক এক দিবসে এতদ্দেশীয় কেঁখীলা-চার জনিত যত মুণাকর ও ভয়ত্বর পাপ উৎপন্ন হট্ন থাকে. তাহা আলোচনা করিয়া কোন ব্যক্তি নিশ্চিত্ত মনে ও নির্ঞ ∙লোচনে স্থির থাকিতে পারে <sup>১</sup> এই মুণিত রীতি প্রচলিত ্থাকাতে অতিবিশুল্ধ উদাহ-সংস্কার যৎ কুংসিত ব্যভিচার বেশ ধারণ করিয়াছে, নিষ্কলম্ব দম্পতি-গ্রীতি অপবিত্র পরকীয় ভাব গ্রহণ করিয়াছে, এবং পরম পবিত্রপুণ্য-ক্রিয়া অর্থকরী উপজীবিকা ক্ষপে পরিণত হইরাছে। কি লজ্জার বিষয়। কি মুণার বিষয়।

আমরা অধর্মকে ধর্ম-ভূষণে বিভূষিত করিয়া পূজা করিতেছি। আর কত দিন আমরা এই বিষমদোষাকর দেশাচারের দাস হট্যা সদাচারে বিরত থাকিব ? আর কত দিন আমরা মোহার ভাস্ত স্বভাব মনুযুদিগের মনঃকল্লিত বিধানের অনুরোধে পর্ম-মুকুলালয় সর্ব্বজ্ঞ পরমেখরের সাক্ষাৎ আজ্ঞায় অবহেলা ও অশ্রদ্ধা করিয়া যন্ত্রণা ভোগ করিব ? স্বদেশের এই সমুদার কদাচারের বুৱান্ত লিখিতে লিখিতে লজ্জায় অধোমুথ হইতে হয়। এ প্রকার দোষাক্রর বারহার প্রচলিত থাকা কেবল অজ্ঞান ও অধর্মের লক্ষ্য ইহা ঐথবিক নিয়মের বিরুদ্ধ জানিয়াও বলবৎ রাখিলে প্রাংপ্র প্রায়শ্বে এবং উচ্চাব প্রতিষ্ঠিত প্রম ধর্মে অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়। কংসিং কৌলীন্ত প্রথা যক্তি-সিদ্ধ ও নহে, এতদ্বেশীর শাস্ত্র-মূলকও নহে। অতএব, এই রীতি রহিত করণার্থে এতদেশীয় প্রভূত্বশালী স্থপণ্ডিত মহাশয়দিগের প্রাণ-পণে যত্ন করা কর্ত্তবা। আমিরা এ বিষয়ে যত্নবান না হইয়া, রাজপুরুষেরা যে এতদেশে বহু দার পরিগ্রহ নিবারণ করিতে উজোগী হইরাছেন, ইহা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত লজ্জার বিষয় বলিয়া উল্লেখ করিতে হইবে।

উদাহ-সংস্কার সম্পাদনার্থে যে কতিপর নিরম পালন করা কপ্তবা, তাহা এক প্রকার প্রতিপর হইল। যে যে স্থলে বিবাহ-বন্ধন বিহিত নহে, এবং যে যে স্থলে সর্বতোভাবে বিধের, উভরই লিথিত হইল। কিন্তু এই সমস্ত বৃত্তান্ত আতোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিলে নিশ্চিত প্রতীত হইবে, পরম কারুণিক প্রমেশ্বর-মন্ত্রোর মঙ্গলার্থে উবাহ-নিবন্ধন-বিষয়ে যতগুলি নিরম-সংস্থাপন করিয়াছেন, বিধবাদিগের পুন-সংস্কারনিবারণ তাহার কোন নির্মের উদ্দেশ্য নহে। ফলতঃ ব্যন মৃত-দার পুরুষ্যাে পুন্বার

দার পরিএহ করিয়া পাপএস্ত হয় না, তথন পতি-বিহীনা বিধবারা পুনর্কার বিবাহ করিলে কেন দ্বিত হইবে ৭ যদি সন্তান উৎপাদন ও তৎসংক্রাম অভ্যান্ত কর্ত্তবা কর্ম্ম সম্পাদন উদাহবন্ধনের প্রয়োজন হয়, তবে অবীরা অবলারা এই সমস্ত সৎকার্যা-সাধনার্থে পুনর্বার স্বামী গ্রহণ করিতে কেন অধিকারী নহে পু ধর্থন ইন্দিয় সংখ্যা করা এমন কঠিন, যে সহত্রে এক ব্যক্তিকেও শান্ত স্বভাব ও সচচরিত্র দেখা যায় না, তথন বাল বিধবা অবলারা যাবজ্জীবন ইন্দিয় বৃত্তি রোধ করিয়া রাখিবে, ইহা কি প্রকারে সম্ভব হুইছে পারে ? ফলতঃ, আমাদের কোন বৃত্তির এক বাবে বোধ কৰা প্ৰয়েশ্বেৰ অভিপ্ৰেত নহে। তিনি কোন বিষয় নিবর্থক স্কৃষ্টি করেন নাই। তিনি এক এক মনোবভিকে অশেষ স্থাধর উৎসম্বরূপ করিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে যে সমদায় বুত্তি প্রদান করিয়াছেন, সে সমুদায় বিহিত বিষয়ে নিয়ো-জিত না হইছে, স্নতরাং অবিহিত বিষয়ে প্রবৃত্ত হইবে। অতএব বিধবাদিগের বিবাহ-প্রতিযেধ জগ্দীশ্বের নিয়মানুগত নহে। যাহা পুরুষ কারুণিক পুরুষেশবের মঙ্গলাকর নিয়মের বিরুদ্ধ, তাহা ভটতে অবভাই বিষমর ফল উৎপন্ন হয়, তাহার সংশ্র নাই। অতএব, বিধবাদিগের মনঃপীড়া ও ব্যক্তিচার-দোব, পশ্বারের কলম্ব ও যন্ত্রণা, স্বদেশে জ্রণ-হত্যাদি গুরুতর পাপের গ্রাফুর্জার. পাপ জনিত যাতনা-বৃদ্ধি ও বিপক্তি ঘটনা এই সংদায় এই পাপ-- মুয়ী প্রথার প্রভাক্ষ প্রতিফল।

ভদাহ বিষয়ে যে করেকটি নিয়মের বিবরণ করা গেল, তাহার অধিকাংশ আমাদিশেন দেশাচার বিকল্প এ কথা ধর্ণার্থ বটে। কিন্তু দেশাচার কদাপি অথগুনীয় নহে। মন্থায়ের যত বোধোদয় হেয়, আচার, ব্যবহার, রীচি, নীতি তত পরিবর্তিত হইতে থাকে। বে নিয়ম বিশ্ব নিয়ন্তা বিশ্বপতির নিয়মানুগত, তাহাই সর্বাণা প্রতিপালন করা বিধেয়। আর যে প্রণা তাঁহার মহলময় নিয়মের বিরুদ্ধ, তাহা অনাদি-পরম্পরা-প্রচলিত হইলেও, বিষবৎ পরিত্যাগ করা কর্ত্তরা। যথন পর্ম্মোক্ত উদাই-বিষয়ক নিহম সমুদার প্রম ভারবান প্রমেশ্বরের দাক্ষাৎ আজ্ঞা স্বরূপ প্রতীয়মান হইয়াছে, তথন কি তৰিক্দ্ধ রীতি নীতিকে মনোমধ্যে ক্ষণনাত্র স্থান দেওয়া উচিত্র নিশার অন্ধকার কি দিবাকরের উচ্ছল সোতি নিবারণ করিছে পারে ? জানের সিংহাসন হরণ করিয়া কি অজ্ঞানকে প্রদান করা যায় ? এই সমস্ত যথার্থ তত্ত কেবল কৰ্ণ-কুহুৱে প্ৰবিষ্ট হইলেই বা কি হইবে প কেবল বৃদ্ধি-গোচর হইয়া স্মৃতি-পথে আরুচ থাকিলেই বা কি ফলোদয় হইবে ? জ্ঞাননেত্র উন্মীলন করিয়া যে সমস্ত ঐশবিক বিধান প্রতীতি করা যায়, তাহাতে একান্ত শ্রন্ধা করা ও নির্ভয় সদয়ে তদ্রুষায়ী আচার ব্যবহার সংস্থাপনে যত্ন করা সর্বতোভাবে कर्डवा ।

# वर्ष व्यथात्र।

## গৃহ-ধর্ম্ম।

#### দম্পতির পরস্পর ব্যবহার

উন্নাহ সম্পালন-বিষয়ে যে সকল নিয়ম প্রতিপালন করা কর্ত্তরা তাহার বিবরণ করা গিলাছে। উন্নাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে, স্ত্রী পুরুষে পরম্পন্ন যেরূপ ব্যবহার করা উচিত, এক্ষণে তদ্বিষয়ের বিচার আরম্ভ করা যাইতেছে। ধবন তাঁহারা রথানিরনে উদ্বাহ্ন করে সংযুক্ত হইলেন, তথনই তাঁহাদের তন্নিবন্ধন কতকগুলি অবশু প্রতিপাচ্চ পবিত্র প্রতে প্রতী হওলা হইল। তদবি উভয়ে উভয়ের হুখ তুংথের ভাগী হইলেন, এবং উভয়ে উভয়ের হুখ বিমোচন ও হুখ-সম্পাদন রূপ গুরুতর কর্ম্মের ভার গ্রহণ কবিলোন। সাধ্যাহ্লারে বথাবিধানে স্বীয় পান্ধীর কল্যাণ সাধন করা স্থানীর পক্ষে কর্ত্তরা, এবং শর্ম্ম প্রথার ভার হায় রয়ানীর অনুগত হইবেন, ও স্থার ভায় তাঁহার হিত কন্ম করিবেন, এবং প্রিয় বচন ও প্রিয় কার্য্য দ্বারা তাঁহার হিত কন্ম করিবেন, এবং প্রিয় বচন ও প্রিয় কার্য্য দ্বারা তাঁহার হিত কন্ম করিবেন, এবং প্রিয় বচন ও প্রিয় কার্য্য দ্বারা তাঁহার হিত কন্ম করিবেন, এবং প্রিয় বচন ও প্রিয় কার্য্য দ্বারা তাঁহার হিত কন্ম করিবেন, এবং প্রিয় বাশ-নার ইন্দ্রির সেবার সাধন জ্ঞান করা মৃচ্চা ও অসভাতার লক্ষণ। রীতিমত শিক্ষা-দান দ্বারা তাহার বুন্ধির্ত্তি মার্জ্জিত, ধর্মপ্রবৃত্তি

উন্নত ও কুসংস্কার সকল নিরাক্কত করিয়া তাহাকে পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক নিয়ম সমূদায়ের উপদেশ দেওয়া উচিত, এবং যাহাতে সেই সম্লায় নিয়ম প্রতিপালনে তাহার বত্ন ও অতুরাগ হয় ও করুণাকর প্রমেশ্রের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা সঞ্চারিত ও বর্দ্ধিত হয়, তাহার চেষ্টা করা স্বামীর পক্ষে সর্বতোভাবে কর্ত্তবা। যে বিষয়ের আলোচনা ও অন্তর্চানে আনন্দ জন্মে, তাহাকে মে বিষয়ের রসাস্থাদ প্রদান করিলে, আপনার মে আনন্দ দ্বিগুণ করা হয়। ফলতঃ স্ত্রী পুরুষ উভবে স্থশিক্ষিত হওয়া অশেষ স্কুথের বিষয়। সংপ্রসঙ্গ ও সং-কথার আলোচনায় পরস্পর প্রীতিবৃদ্ধি হয়, পরিবার্মধ্যে যে মকল বিবাদ-কলহ-ঘটনার সম্ভাবনা আছে, তাহার অনেক নিবারণ হয়, এবং যদি কদাপি তাঁহাদের মধ্যে কোন বিরোধের স্থ্র উপ-স্থিত হয়, তাহা অবিলম্বে ভঞ্জন হইয়া যায়। যে প্রীতি-বন্ধ জ্ঞানাপর দম্পতি স্বস্থ সংসোরিক কার্য্য সমাপন পুরঃসর সায়ং-কালে একত্রে উপবিষ্ট হইয়া, উভয়ে ইতিহাস, ধর্মনীতি, বা পদার্থ-বিজা বিষয়ক কোন উৎক্লষ্ট পুস্তক আবৃত্তি করিয়া, জগদীশ্বরের আশ্চর্যা বিশ্ব-কার্যা ও তাঁহার বিশ্ব-পরিপালনের পর্ম স্লন্দর প্রণালী বিষয়ে কথোপকথন করিয়া, তাঁহার গুণান্ত্রকীর্ত্তন করিতে করিতে কালহরণ করিতে পারেন, তাঁহাদের তৎকালবর্ত্তী অপুর সুথ সারণ করিলেও সুখী হইতে হয়।

সাক্স-কোবর্গনিবাসী লিওপোল্ড ও তাহার সহধ্যিনী শার্লট্
এবিধরের উত্তম উদাহরণ স্থল। শার্লট নানা বিভাগ বিভাগতী:
ছিলেন। তিনি ইঙ্গরেজী, লাটিন্, গ্রীক, করাশীশ, জার্মন, ও
ইটালিক ভাষায় ব্যংপন ছিলেন, এবং ভূগোল, জ্যোতিষ, পাটীগণিত, বীজগণিত, রেথাগণিত, শিল্পবিভা, দৃষ্টিবিজ্ঞান, পরি-

প্রেক্তি\*, পুরারত, রাজনীতি ও পরমার্থ বিষয় শিক্ষা ও পর্য্যা-লোচনা করিতেন। তাঁহার তুর্যাবিছার বিলক্ষণ নৈপুণা ও চিত্রকর্মে বিশেষরূপ আমুর্ক্তি ছিল্ এবং নদী, সমুদ্র, পর্ব্বত, রুক্ষ, পশু, পক্ষ্যাদির অকৃত্রিম শোভা সন্দর্শন-বিষয়ে অসামান্ত অনুরাগ ছিল। সমুদ্র-তটে ও পল্লীগ্রামে পরিভ্রমণ পূর্বক তৎসংক্রান্ত বস্তু-বিশেষের তত্তারুসন্ধান ও অকপট হানরে গ্রামের লোকদিগের স্তিত ক্রেপ্রেক্থন বিষয়ে তাঁহার অতিশয় আমোদ ছিল। তাঁহার সামীরও এই সমস্ত বিষয়ে প্রবৃত্তি ছিল, অতএব, উভয়েই গীত-বাজ, চিত্রকর্মা, উন্তানের কর্মা, এবং জ্ঞান ও ধর্মা বিষয়ের অনুশীলন করিয়া পর্ম স্থাথে কালহরণ করিতেন। বিশেষতঃ, তৎপ্রদেশে যে প্রকালয়ে সর্বাপেক্ষা উৎক্ষ্ট পুস্তক ছিল, সেই পুস্তকালয়ে সতত গমন পূর্ব্বক পুস্তক-পাঠাদি করিয়া পরম্পর পরম্পরের মনোবঞ্জন ও শিক্ষা সাধন করিতেন। বেমন একত্র আমোদ প্রমোদ অধার্যনাদি করিতেন, সেইরূপ একত ধর্মান্তর্ছান করি-তেন। তাঁহারা নিরূপিত সময়ে পরিবার্ত্ত অন্য সকলের সহিত একত মিলিত হইয়া তদগতান্তঃকরণে জগৎপিতা জগদীশরের আরাধনা করিতেন। স্ত্রীপুরুষের পরম্পর কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, এবং উভয়ে স্থশিক্ষিত ও এক ধর্মাতুরক্ত হওয়া কিন্দুর স্থথের বিষয়, গুণ-সাগর লিওপোলড ও তাঁহার গুণবতী ভাষ্যা শালট তাহার স্থন্দর দৃষ্ঠান্ত স্থল।

এক্ষরে আমাদিগের দেশ যেরূপ ছর্দ্দাগ্রস্ত, তাহাতে স্বামী স্বীয় পত্নীকে শিক্ষা দান না করিলে আর উপায় নাই। স্বীগণ পিতৃ

<sup>\*</sup> বস্তু সকলকে বস্তাৰতঃ যেক্কপ দেখা যায়, আলেখ্য অর্থাৎ চিত্রপটে তাহাদিগের তদত্রপ-বিশ্বাস-বিধায়ক বিদ্যা।

গৃহে শিক্ষা পায় না, এবং যদিও এক্ষণে কেহ কেহ আপন ক্সাকে কিঞ্জিৎ কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিতে আরপ্ত করিয়াছেন, কিন্তু দে শিক্ষা প্রকৃতরূপ বিভাগিক্ষা বলিয়া ধর্ত্তব্য নহে। কি বিধানাম্পারে গৃহকার্য্য সম্পাদন করিতে হয়, এবং কি রূপেই বা সন্তানদিগের উচিতমত শিক্ষাদান ও প্রতিপালন পূর্ব্যক ধর্মপথে প্রবৃত্ত করিয়া বিনীত করিতে হয়, এতদেশীয় স্ত্রীলোকেরা তাহার রীতিমত শিক্ষা পায় না। এই নিমিত্ত ভর্তা ও ভার্য্যা উভয়কেই নানা বিবয়ে অস্থবী থাকিতে হয়, সন্তান সকল অবিনীত ও অসচ্চরিত্র হইয়া পিতা মাতার অশেষপ্রকার ক্রেশ উৎপাদন করে, এবং পরিবারস্থ স্ত্রীলোক-দিগের দোবে অহা অহা পরিজ্ঞানেরাও অনেক বিষয়ে মনঃপীড়া পায়। অতএব, স্ব স্থ সহধ্য্মিণীকে বিহারপ স্থধারসের স্থাদ-গ্রহে সমর্থ করিতে বত্র করা স্থামীদিগের অবশ্র কর্ত্র্য।

দম্পতির পরম্পর ব্যবহার-বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ যাহা লিখিত হইল, তাহাতে বাভিচার দোষ যে উভ্রের পক্ষে অতি নিবিদ্ধ বিষম বিগহিত কর্মা ইহা বলা বাহলা। এমন কি, বাভিচার-দোষ অবলম্বন করিলে, পরম পবিত্র উদাহ-স্ত্র একবারে ছেদ করা হয়। পাণি-গ্রহণ কালে দম্পতিকে যে সমস্ত প্রতিজ্ঞাপাশে বন্ধ হইতে হয়, তন্মধ্যে এই বিষয়ের প্রতিজ্ঞা সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী। এ প্রতিজ্ঞার অভ্যথাচরণ করিলে, আর আর সম্দায় প্রতিজ্ঞার মূলোৎপাটন করা হয়। পূণাশীল পতিও পতিব্রতা পত্নীর পরম পবিত্র প্রণম্ব পাশে বন্ধ হইয়াও স্থকোমল কমল-কলিকা তুলা সরল-স্বভাব শিশু মগুলীতে পরিবেষ্টিত থাকিয়া, যে অত্যাশ্র্ব্যা অনির্ব্বচনীয় স্থথামূত-রসে অভিষিক্ত থাকিতে পারেন, উক্ত প্রতিজ্ঞা লক্ষ্মকরিলে, সে স্থথে জন্মের মত জলা-

ঞ্জলি দিতে হয়। যে নরাধম এরপ বিশুদ্ধ পরিবারের অমলা স্থা-রত্ন একবারে হরণ করে, তাহার অপেক্ষা মহাপাতকী আর কে আছে? চোরও তাহার ন্যায় পাপিষ্ঠ নহে। তাহার জায় জুরাচার নহে। যে নরাধ্য রিপু-বিশেষের বশীভত হইয়া কোন স্ত্রীর ধর্মারূপ অমূল্য নিধি অপহরণ করে, তাহার পাপের তুলনায় চৌর ও দস্থার পাপও লগু করিয়া মানিতে হয়। দে কেবল দম্পতির প্রণয়-ধন হরণ করে, এমত নহে, তাঁহাদের প্রণয়াত্বর পুনর্ব্বার উৎপাদন করিবার শক্তি পর্যান্ত বিনাশ করে। যে ব্যক্তি তাঁহাদের প্রণ্যাপ্ররণ করিবার সময়ে মনে মনে বিবেচনা করে, ইহাদিগের প্রীতিনিবন্ধন পবিত্র স্কথ ভোগের এই পর্যান্ত সমাপ্তি হইল, এবং ইহা বিবেচনা করিয়াও, পরাত্মথ না হইয়া, আপনার অসং কামনা পরিপুরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা কর্ত্তক কোন হৃষ্ণ কৃত হইতে না পারে ? যে ব্যক্তি প্রবলতর রিপু বিশেষকে চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত উল্লিখিতরূপ অসৎপথ অবলম্বন করেন, তাঁহার মনে মনে স্বীয় সহধর্মিণীর তাদশ ছপ্রবৃত্তি উপস্থিত হওয়া সম্ভব বলিয়া বিবেচনা করা উচিত, এবং \*যংকালে কোন ব্যক্তি কোন গৃহস্তের নিম্নন্ধ গৃহ কলম্বিত করিতে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহার স্বীয় গুহেরও তাদৃশ কলম্ব ঘটনা সম্ভব বলিয়ামনে করাকর্জবা।

এই ধোরতর পাতকের প্রতিফল অবিলম্বেই উৎপন্ন হয়।
পুণা-জনিত পবিত্র স্থাব বঞ্চিত ও পাপ-জনিত আন্তরিক অন্ধতাপে তাপিত হৎরা ইহার প্রথম প্রতিফল। পরে লোক নিন্দা,
বল-ক্ষয়, বীর্যা-হানি, রোগোৎপত্তি, অর্থ-নাশ প্রভৃতি অশেষরূপ
অনিষ্ঠকর, ঘটনা হইতে থাকে। বে পরিবারের এই প্রকার
ছুর্ঘটনা ঘটে, তথায় স্বীর্যানল, কলহানল ও যন্ত্রণানল নিরন্তর

প্রজ্ঞানত থাকে। যাঁহারা এই গুরুতর ছ্রুদ্মে রত থাকেন, তাঁহাদের শরীর ক্রমশা অস্কৃত্ব ও অন্তঃকরণ নিস্তেল হইরা আইদে। রিপু-পরতন্ত্র বীর্যাহীন, অস্কৃত্ব-কার পিতা মাতার সন্তানেরা, উৎকৃত্ত পরিগুর প্রকৃতি প্রাপ্ত হওয়া দ্রে থাকুক, পিতৃ-পত ও মাতৃ-গত সম্দার দোস অধিকার করিয়া ভ্নিষ্ট হয়! পরে তাহারা অশেবপ্রকার অহিতাচার করিয়া অপরাধী পিতা মাতাকে ক্লেশ প্রদান করিতে থাকে। অতএব ব্যভিচাররূপ মহাপাপের শান্তির আর পরিসীমা নাই। যে সমস্ত পাপাচারী ব্যক্তি এই ঘোরতর পাতকে আসক্ত আছেন, তাহাদিগকে ও তাহাদের সন্তান সন্ততিদিগকে পুক্ষাম্ক্রমে তাহার প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে তাহার সন্দেহ নাই।

স্থানী স্বী উভয়ে চিরজীবন পরপের প্রীতিবন্ধনে বন্ধ থাকিয়া গৃহ-ধর্ম পালন করিবেন, এই পবিত্র বিধি অপর সাধারণ সকলেরই হৃদয়য়য় আছে, এবং এই পুস্তকে উদাহ বিধয়ক প্রস্তাবের স্থচনা করিবার সময়ে এ বিবয়ের ছই এক বৃক্তিও প্রদর্শন করা গিয়াছে। কিন্তু কমিন্ কালে কোন কারণে দম্পতির উরাহ-বন্ধন একবারে ছেদন করা শ্রেমঃকল্প কি না, অর্থাৎ কোন কারণে স্থামীর আপন স্থামিক, অথবা স্ত্রীর আপন স্থামীকে পরিত্যাগ করা উচিত কি না তাহা বিবেচনা করা কর্ত্রবা।

পূর্বে য়িহদিরা মুদার মতান্ত্রদারে স্ত্রী পরিত্যাগ করিতে পারিত। হিন্দুশান্তে ব্যভিচারিণী ও মহাপাতকিনী স্ত্রীকে পরি-'
ত্যাগ করিবার বিধান আছে। বাইবল শাস্ত্রের দ্বিতীয় ভাগে \*

<sup>\*</sup> নিউটেইমেণ্ট।

কেবল বাভিচারিণী ভার্গাকে পরিত্যাগ করিবার বিধি 'আছে। কটেলতে এইরূপ নিরম বলবং আছে, যদি ভর্ত্তা ভার্যা বাভিচার-দোষ অবলম্বন করেন, অথবা ভর্ত্তা যদি একাদিক্রমে চারি বংসর ভার্যার সহিত সহবাস না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের উবাহ-বন্ধনের ছেদন হইতে পারিবে। নেপোলিয়ান বোনাপাটির রাজ্ঞানের ছেদন হইতে পারিবে। নেপোলিয়ান বোনাপাটির রাজ্ঞান্তের সময়ে করাশিশদিগের দেশে এইরূপ নিয়ম প্রচলিত ছিল, যদি ভর্ত্তা ও ভার্যা উভয়ে উবাহ-বন্ধন ছেদন পূর্ব্বক পরম্পার পৃথক্ হইতে সম্মত হন, তবে এক বংসর পূর্ব্বে ধর্মাধিকরেণে আপনাদের অভিগ্রায় জ্ঞাপন পূর্ব্বক সন্তানসন্ততিদিগের ভরণপোষণের উপার ধার্যা করিয়া পৃথক্ হইতে পারিবেন।

এ বিষয়ে নানা দেশে উক্তর্রপ নানাপ্রকার নিয়ন প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু প্রমৃক্তিন্তি প্রমেশ্ব এ বিষয়ে কিরূপ নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন তাহা আমাদের শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতির বিষয় পর্যালোচনা করিয়া হির করা কর্ত্তবা।

যদি দপ্ততি উভরে স্থবোধ ও সচ্চরিত্র হন, অর্থাৎ যদি তাঁহাদের কান, আসঙ্গলিপা ও অপতারেহ পরপার সমঞ্জাভূত থাকে, এবং বৃদ্ধি-বৃদ্ধি ও ধর্ম প্রবৃদ্ধি তেজ্বিনী ও কং ধতী হয়, তাহা হুইলে তাহাদের উহাহ-বন্ধন ছেদন করিবার অভিলাষ হওয়া দ্রে থাকুক, প্রতৃতি, তাঁহারা জীবিত থাকিতে একপ হুর্ঘটনা-ঘটন হঃসহ হঃথেব বিষর বোধ করেন। যথন কোন প্রেমাপ্রদি সমাভি ব্যক্তির সহিত বিচ্ছেদ হওয়া সাতিশয় ক্লেশকর বোধ হয়, তথন যে হই প্রীতিবন্ধ পুণাশীল বাক্তি পরস্পর প্রণয় বন্ধন সম্বন্ধ করিয়া জীবনের মত উদ্বাহ প্রতে ব্রতী হইয়াছেন,

এবং স্বকীয় ধন জনাদি যাবতীয় বিষয়ে তুলারূপ অনুরক্ত হইরা, এবং স্থান্ধির-মভাব শিশুসন্তানদিগের অন্তিবিক্সিত মুখারবিন্দ বার বার অবলোকন করিয়া আপনাদের প্রণয়-পুষ্প দিন দিন প্রস্থাটিত করিতেছেন, তাঁহারা কি কখন সেই অমূল্য প্রণয় কুস্কুমের এক বারে উচ্ছেদ করিবার প্রার্থনা করিতে পারেন ৪ এরূপ ক্রুর কর্ম যে কলাপি তাঁহাদের অভীষ্ট নহে, জীবনের ব্ছিস্বরূপ স্বামী বিয়োগে পতিব্রতা সতীর ছঃস্হ শোকানল সন্দীপন, এবং পতিপ্রিয়া প্রিয়তমা পত্নীর বিয়োগ হইলে এক-পদ্দী-প্রায়ণ প্রেমান্তরক্ত পতির আন্তরিক যন্ত্রণা ও দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগই তাহার প্রতাক প্রমাণ। অতএব, যাহাদের উন্নাহ-ক্রিয়া বিহিত বিধানে সম্পন্ন হয়, তাঁহারা কদাপি তাহা ভঙ্গ ৈ করিতে চাহেন না। যাঁহাদের পাণি-গ্রহণ পরমেশ্বর প্রতিষ্ঠিত-প্রির-নিগ্রাহ্যাবে সম্পর না হয়, অর্থাৎ যাঁহারা পাপাস্ক অথবা প্রস্পর-বিরুদ্ধ-ভাবাক্রান্ত তাঁহারাই উনাহ-ক্রিয়াকে চর্ম্বহ ভার তুলা জ্ঞান করিয়া তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত বাগ্র হন। যাঁহার কাম-রিপু ও আসঙ্গ-লিপা, অপতামেহ ও ধর্ম প্রবৃত্তি অপেক্ষায় প্রবল, তিনিই উদ্বাহ-বন্ধনকে কারা-বন্ধন সদৃশ জ্ঞান করিয়া তৎসংক্রান্ত নিয়্মসমুদায় লঙ্খন করিতে থাকেন. অথবা তাহা হইতে এক বারেই মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন। ফলতঃ এরপ ছুমুর্যশালী ছুঃশীল ব্যক্তির সহিত যাবজ্জীবন একত্র সুহবাস করাও ছঃসহ ছঃথের বিষয়। অতএব, এই শেষোক্ত প্রকার দম্পতিদিগের পরম্পর পৃথক হইবার বিষয় পশ্চাৎ লিখিত ' হইতেছে।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, ব্যভিচার দোষ ভর্ত্তা, ও ভার্ব্যার পক্ষে অতি গহিত কর্ম। এ পাপে রত **হইলে**  উদাহ বন্ধন এক বাবে ছেদন করা হয়। যদি স্বামী স্ত্রী উভরের মধ্যে একজন ব্যভিচার পাপ অবদম্বন করে, আর তাঁহার পতি অথবা পত্নী তদ্মিবদ্ধন বিষম যন্ত্রণা সহ্য করিতে অসমর্থ ইইয়া তাঁহাকে পরিভাগে করিতে উন্থত হন, তাহা হইলে রাজনিরম বা অন্তপ্রকার শাসন দারা নিবারণ করা কোন মতেই উচিত নহে। এ প্রকার পাপাচারী ব্যক্তিকে পরিভাগে করাতে কোন ক্রমেই তাঁহার পাতিতা হর না, বরং ভভ ফলই উৎপন্ন

যদি কাহারও ভর্তা বা ভার্যা গুরুতর দোষে দোষী হইয়া যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ থাকিবার অনুমতি প্রাপ্ত হয়, আর তাহার পত্নী বা পতি তাহাকে তাগে করিতে মানস করেন, তাহা হইলে নিষেধ করা কর্ত্রনা নহে। ফলতঃ এরূপ প্রসিদ্ধ পাপাসক্ত ব্যক্তির ভর্তা বা ভার্যা রূপে পরিজ্ঞাত থাকা নিম্পাণ নির্দোষ ব্যক্তির পক্ষেক্তরুসহ তৃঃথেব বিষয়। রাজশাসন ও শাল্লীয় বাবহা দারা জাঁহাকে নিয়তি দেওয়াই উচিত। আমেরিকার অন্তঃপাতী কামাচুসেট্স নামক রাজ্য থণ্ডে এইরূপ রাজনিয়ম প্রচলিত আছে যে, বদি ল্লী অংতী বা স্বামী ব্যক্তিরী হন, বা স্বামীর পূরুষহ্বানি অথবা স্বামী বা ল্লীর তাদ্শ কোন অন্ত শারীরিক দোহ উৎপদ্ধ হয়, কিংবা তাহাদের মধ্যে একজন কোন গুরুত্ব হুদর্ম করাতে, রাজ বিচারে সাত বৎসর বা তদপেক্ষা অধিক কাল অথবা চির জীবন পর্যান্ত কারাক্ষর থাকিয়া ক্লেশকর পরিশ্রম করিবার আদেশ প্রাপ্ত কারাক্ষর থাকিয়া ক্লেশকর পরিশ্রম করিবার আদেশ প্রাপ্ত কারাক্ষর থাকিয়া ক্লেশকর পরিশ্রম করিবার আদেশ প্রাপ্ত কারাক্ষর থাকিয়া রেশকর পরিশ্রম করিবার আদেশ প্রাপ্ত করিতে পারিবেন।

পূর্বকালে এতদ্দেশে স্থল বিশেষে স্বামী স্ত্রীকে ও স্ত্রী স্থামীকে পরিত্যাগ করিতে পারিতেন, কিন্তু এক্ষণে ঐ বিষয়ে এক্লপ বিরুদ্ধ রীতি নীতি প্রচলিত হইয়াছে বে, বলি কাহারও স্থামী ঋকতর দতে দণ্ডিত হইয়া স্থানশ হইতে চিরজীবনের মত নির্বাসিত হন, এবং জীবনাবধি আর তাঁহার মুখাবলোকনের সন্তাবনা না থাকে, তথাপি সে আর পুনর্বার বিবাহ করিতে পারে না। তাহাকে যাবজ্জীবন অভাগিনী বিধবাদিগের স্থায় ব্যবহার করিয়া মনোহংখে কালকেপণ করিতে হয়। ফলতঃ, যে দেশে স্থামীর মৃত্যু হইলেও স্ত্রীর পুনর্বার বিবাহ করিবার রীতি নাই, সে দেশে নির্বাসিত পতির অথবা পত্নীর পুনঃ-সংস্কারের নিয়ম থাকিবার সন্তাবনা কি ?

যে দম্পতির মনের ভাব পরম্পর এত বিভিন্ন যে, তাঁহারা অহরহঃ কেবল কলহ করিয়াই কালক্ষেপ করেন, এবং তাঁহাদের গ্যাহ বিবাদ-রূপ অগ্নি-শিখা দিবানিশি প্রস্কৃশিত থাকে, তাঁহাদের পাণিগ্রহণ যথাবিধানে সম্পন্ন হয় নাই। অতএব তাঁহাদের উদ্বাহ বন্ধন ছেদন পূর্ব্বক পরম্পর পূথক হওয়া বিধেয় ব্যতিরেকে কদাপি অবিধেয় নয়। যদি তাঁহারা এরপ ত্রঃসহ ক্লেশ সহ করিতে অসমর্থ হইয়া পরম্পর স্বতন্ত্র হইতে সঙ্কল্ল করেন, তাহা হইলে, রাজনিয়ম ও শাস্ত্রীয় শাসন দারা তাহার প্রতিকূলতা করা কর্ত্তবা নহে। প্রত্যুত অন্তুকুলতা করাই বিধেয়। এরূপ বিরুদ্ধ-ম্বভাবাক্রাস্ক ব্যক্তিদিগকে চিরজীবন একত্র সহবাস করিতে হইলে. অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়া কালক্ষেপ করিতে হয়। বিশেষতঃ. এরূপ বিপরীত ভাবাক্রান্ত দম্পতি প্রস্পর বিবাদ বিসম্বাদ করিয়া সাপনাদিগের ক্রোধাদি রিপু সতত উত্তেজিত রাখিলে, তদীর . সস্তানেরা কদাপি স্থচাক প্রকৃতি প্রাপ্ত হয় না, প্রত্যুত, বিরুদ্ধ-মভাব অধিকার করিয়া ভূমিষ্ঠ হর, স্থতরাং উত্তর কালে অনেকপ্রকার অনর্থপাতের হেতু হইতে থাকে। অতএব এরপ

দম্পতিকে শাসন-বলে এক বন্ধনে বন্ধ রাখিয়া ঐ সমগু বিষম বিপত্তি উপস্থিত করা কোন রূপেই শ্রেষ বোধ হয় না।

এই সকল স্থলে এবং অন্ত অন্ত কোন কোন স্থলে দম্পতির পরস্পর পথক হওরা বিধের তাহার সন্দেহ নাই। কেহ কেহ কছিয়া পাকেন, এরূপ নিয়ম প্রচলিত থাকিলে, লোকে কোন সামান্ত হেতৃ উপলক্ষ করিয়া স্বামী বা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে উন্মত হইবে। বোধ হয়, বাঁহারা এ প্রকার আপত্তি উত্থাপন করিয়া থাকেন, তাঁহারা মন্তুয়ের সভাব স্বিশেষ প্র্যালোচনা ক্রিয়া দেখেন নাই। মনুখাদিগের প্রস্পার ঐকা, অনৈকা, প্রণয়, অপ্রণয় সমুদায়ই আপন আপন স্বভাবের উপর নির্ভর करत । शुर्खिर উল्लেখ कता निवाहि, याशामित्मत्र উषार क्रिया यथा-নিয়মে সম্পন্ন হইরাছে, তাঁহারা প্রাণান্তেও পুথক হইতে ইচ্ছা करतन ना, वतः यपि शतकारमञ्जू शूनवात এकख इट्टेवात मञ्जावना থাকে, তাহাও একান্ত মনে অভিলাষ করেন। যাহারা পাপ-কর্ম্মে রত. এবং যাহাদের স্বভাব পরস্পার অত্যন্ত বিপরীত, তাহা-\* রাই উন্নাহ-সূত্র এক বারে কর্ত্তন করিতে প্রস্তুত হয়। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, যাহারা যাবজ্জীবন একত্র বন্ধ থাকিলে, অকলাান বাতিরেকে ক্লাপি ক্লাণে ঘটনার সম্ভাবনা নাই, তাহারাই সেই বন্ধন ছেদন করিতে ইচ্ছা করে। অতএব, অতিশয় অঃ শ্বাশক্ত ও পরস্পর বিরুদ্ধভাবাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের উদ্বাহ-বন্ধন ছেদন করিবার ব্যবস্থা থাকিলে তদ্ধ্রে অভান্ত সমান-সভাবাক্রান্ত ্ধর্মশীল দম্পতিরাও পরম্পর পূথক হইতে উম্বত হইবেন, এ কথা কথাই নহে। তবে বাহাতে স্ত্ৰী পুৰুষের মধ্যে এক জন অন্ত জনকে বিনা দোষে ক্লেশ দিতে না পারে, রাজশাসন ঘারা তাহার উপায় করা আবশ্রক।

## ্ সপ্তম অধ্যায়।



### গৃহ ধর্ম্ম।

#### সম্বানের প্রতি সাভার কর্ত্তনা ।

ভার্যার প্রতি ভর্তার এবং ভর্তার প্রতি ভার্যার বেরপ বাবহার কর্ত্তব্য, তাহা একপ্রকার প্রতিপন্ন করা গিরাছে। একণে সম্ভানের প্রতি পিতা দাতার যাদৃশ আচরণ করা উচিত, সংক্ষেপে ভাহার বিবরণ করা যাইতেছে।

বাহাতে সন্তানগণ দোষ-শৃত্য শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি প্রাপ্ত হইরা জন্ম প্রহণ করে, তাহার উপায় করা পিতা মাতার প্রথম কর্ম। যদি জনক জননী নিজে পরিভন্ধ প্রকৃতি প্রাপ্ত হইরা পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত শারীরিক ও মানসিক নিয়ম সমুদায় বিহিত বিধানে পালন করিতে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের ঐ কর্ত্তরা স্কৃতার রূপে সম্পন্ন হইতে পারে। পিতা মাতার গুণা-গুণ যে সন্তানে বর্তে, ইহা বাহ্যবন্তর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ । বিহার-বিষয়ক প্রছে স্পষ্ট রূপে প্রদর্শিত হইরাছে, এবং ইতিপূর্ক্লে এই পুত্তকের অন্তর্গত উন্নাহ-বিষয়ক প্রস্তাবেও তাহার প্রসঙ্গ করা গিরাছে। অতএব, এ স্থলে আর সে বিষয়ের বিস্তাবিত

বৃত্তান্ত লিখিবার প্রয়েজন নাই। এই অব্যওনীয় নিয়মের প্রতি
দৃষ্টি না রাখাতে, অবনি-মগুলে কত অধর্ম ও কত হঃখ উৎপন্ন
হরাছে ভাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যার না। চিকিৎসাবিদ্যা-বিশারদ এণ্ডুকুম্ শিশুগণের রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে একখানি
মনোহর পৃত্তক প্রকাশ করিয়া ভাহাতে এ বিষয়ের যে হই একটি
আশ্চর্মা উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে চমৎকৃত
হইতে হয়। মোজেসলা কোঁতে নামক এক অদ্দের অনেকগুলি
কন্তা, পূল্ল, পৌল ও দৌহিত্রাদি ছিল। সর্কাশুর ৩৭টি। এ
০৭টিই ক্রমে ক্রমে অদ্ধ হয়। তাহারা সকলেই পঞ্চদশ অথবা
রোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে অন্ধভা-রোগে আক্রান্ত হইয়া ন্নাধিক
২২ বৎসরের সময়ে সম্পূর্ণ রূপে দৃষ্টি রহিত হয়।

মানসিক গুণাগুণ বিষয়েও এইরূপ এক এক অভ্যুত দৃষ্টাস্ত দৃষ্টি করিয়া বিশ্বিত হইতে হয়। রোমক রাজ্যের রাডির নামক বংশান্তব ঘাজিরা যেরূপ ছণ্টাস্ত, ছরাচার, প্রজাপীড়ক ছিল, তাহা অনেকের বিদিত আছে। ইহারা রোম নগরে আসিয়া বাস করিবার প্রায় ৫০০। ৬০০ শত বৎসর পরেও, কঠোর হৃদয় ক্রেক্সা কেলিগুলা রাডিয়স্, টাইনীরিয়স্ও আগ্রিপিনা আপনাদের উপদ্রবেও অত্যাচারে অবনি-মণ্ডল কম্পমান করে এবং পরিশেবে পাপাবতার স্বরূপ নিতান্ত নির্দ্ধির স্থার নির্দ্ধির সাম্বা কলতঃ এক ব্যক্তির নিজে বংশের পাপের ভরা পূর্ণ করিয়া যায়। ফলতঃ এক ব্যক্তির পাপের প্রতিকল যে তাহার সন্তান সম্ভতিরা তিন চারি পুরুষ পর্যান্ত ভোগ করিয়া আইসে, ইহার অনেক উদাহরণ সচরাচর সর্ব্বিই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

তরিল, মাতার পক্ষে আর একটি বিশেষ কর্ত্তবা আছে। অন্তঃসন্থা কালে স্ত্রীগণের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার ব্যতি-

ক্রম ঘটিলে, সন্তানের শ্বভাবগত ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে। . অভএব তংকালে তাঁহাদের আপন শরীর স্কুত্ত পচ্ছল এবং অভঃকরণ শাস্ত ও নিরুদ্ধেগ রাখা আবশ্যক। পার্সি নামক কোন বিচক্ষণ **हिकि** ९ मक व विषयात वक आकर्षा जैनारत व वनर्गन कतियाद्वन । ফরাশিশ রাজ্যের বাজ বিপ্লব সংক্রান্ত যুদ্ধ-ঘটনার সময়ে ১৭৯৩ খীষ্টান্দে লাণ্ডে) নগর আক্রমণ করা হয়। তাহাতে, কামানের উপ্যুপিরি যোরতর গভীর গর্জন অবিশ্রাস্ত শ্রবণ করিয়া তং-প্রদেশীয় স্ত্রীগণ অত্যন্ত ত্রাস-যুক্ত ছিল। এমন সময়ে আবার তথাকার আয়ুধাগার এপ্রকার চমৎকার জনক শব্দ করিয়া উড়িয়া গেল, যে তাহা শুনিয়া প্রায় সকলেই চমকিত ও কপ্পা-বিত হইল। এই প্রকার আস ও চমৎকার গুর্মিণী স্ত্রীগণের পক্ষে বিষম বিশ্বকর হইয়া উঠিল। এই ঘটনার পর কয়েক মাদের মধ্যে তৎপ্রদেশে ১২টি শিশু জন্ম গ্রহণ করে। তন্মধ্যে ১৬টি জাতমাত্র প্রাণত্যাগ করিল; ৩০টি ৮। ১০ মাস পর্যান্ত কোন ক্রমে রক্ষা পাইয়া মৃত্যু-মুখে পতিত হইল ; ৮টি জড় হইয়া পাঁচ বংসর বয়ঃ-ক্রমের প্রবেষ্ট কাল গ্রাদে প্রবেশ করিল, আর ছটি শিশুর জন্ম-কালে হস্ত প্রাদির অস্তি সম্বায় নানা স্থানে ভগ্ন ছিল। স্থী-লোকের অন্তঃসন্তা-কালীন শারীরিক ও মানসিক অবস্থা-ছুদারে যে সম্ভানের প্রাকৃতির ইতর বিশেষ হইতে পারে, এই উদাহরণ তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণবৎ প্রতীয়মান হইতেছে।

অতএব বাঁহারা আপন আপন পুত্র কন্তা প্রভৃতির সুস্থ ও শাস্ত প্রকৃতি দেখিতে বাসনা করেন, তাঁহারা প্রমেখন-প্রতিষ্টিত ' শারীরিক ও মানসিক নিয়ম সমুদ্যে প্রতিপালন পূর্দক আপনারা সুস্থ ও শাস্ত হইবেন। বাঁহারা ক্ষীণজীবী ও চিররোগী, উহাহ বন্ধনে বন্ধ হওয়া তাঁহাদের পক্ষে কোন ক্রমেই শ্রেম্বর নহে। তাঁহারা বিবাহ করিলে তাঁলাদিণের সম্ভানগণকে আপনাদের জীবন-ধন তুর্নহ ভার তুলা জ্ঞান করিয়া কোন ক্রমে ক্টস্টে কাল হরণ পূর্বকে অকালে কাল-গ্রাসে পতিত হইতে হয়। আপনার আনিষ্টকর রিপু-বিশেষকে চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত এতাদৃশ হুজাগা জীবের জন্ম দান করা অতি গহিত, তাহার সন্দেহ নাই।

সন্ধানগণের ভরণ পোষণ, শিক্ষাসাধন ও স্থাসপোদনের উপায় করা জনক জননীর অবশু পরিশোধ্য ঋণ স্বরূপ। আমা-দের অপতান্নেই বৃত্তি উপচিকীধার সহস্কৃত হইষা এই সকল কর্ত্তবা কর্ম সপোদনে অনুমতি প্রদান করিতেছে। যাঁহাদের অপতান্নেই ও ধর্মপ্রার্ত্তি সমুদার আবশুক মত তেজ্পিনী থাকে, তাঁহারা আপনা হইতেই এই সমস্ত প্রম-কল্যাণক্র ব্রত পালনে তৎপ্র হইয়া থাকেন।

মালথদ্ নামক এক স্থপতিত ব্যক্তি অনেক প্রমাণপ্রয়োগ প্রদর্শন করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন মে, যে সকল স্কৃত্তকার ব্যক্তি

উত্তম স্থানে বাস করে ও উত্তমরূপ অন্নাচ্ছাদন প্রাপ্ত হয়, তাহাদের অপত্যোৎপাদিকা শক্তি এরূপ বলবতী, যে তথাকার
লোকের সম্খ্যা ত্রিশ বৎসরে দিগুল হইয়া উঠে। বাক্তার্থকও
এতাদৃশ সোতগোশালী মনুয়াদিগের সম্খ্যা পঁচিশ বৎসক্ষেই দিগুল
হইতে দেখা যায়। আনেবিকার উত্তর থণ্ডের অন্তঃপাতী যে
সমস্ত স্বাস্থ্যক্ষর প্রদেশে নৃতন বসতি আরক্ক হইয়াছে, তথাকার
লোকের সংখ্যা এইরূপ নিয়নেই বৃদ্ধি পাইয়া আদিরাছে।
লোকের সম্খ্যা অধিক হইলেই, অন্নের পরিমাণও অধিক হওয়া
আবশ্রক। কিন্তু লোকের সম্খ্যা যেরূপ আন্ত বৃদ্ধি হয়, অন্নের
পরিমাণ সেরূপ বৃদ্ধি হওয়া কোন মতেই স্প্তাবিত নহে। কোন

স্থানের ভূমির উৎপাদিকা শক্তি পঁচিশ বৎসরে বিগুণ হইতে পারে না। অতএব অবস্থানুসারে মনুষ্মের অণ্ত্যোৎপাদিকা শক্তির দংঘম করা কর্ত্তবা । পরিবার-প্রতিপালন ও সম্ভানগণের শিক্ষা-সাধনের উপার অবধারণ না করিয়া বিবাহ করা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে। যদি কোন দেশের জনসাধারণে এই নিয়মের অফুবর্জী নাহইয়া অল্ল বয়সে দার পরিগ্রাহ পূর্বেক অপত্যোৎ-পাদিকা শক্তিকে সম্পূর্ণ রূপে চরিতার্থ করে, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে দৈক্তদশা ও তন্নিমিত্তক রোগ ও অকাল-মৃত্যু উপস্থিত হইয়া লোকের সঙ্খ্যা হ্রাস করিয়া কেলে। ফলতঃ, যথন লোভ ক্রোধাদি অন্ত অন্ত রিপুদিগকে দমন করা মমুদ্যের পক্ষে অবশ্র কর্ত্তবা, তখন কাম রিপুকে এ নিয়মের বহিভুতি বিবেচনা করা কোন মতেই সঙ্গত নহে। কেবল ধর্মট মানব-জাতির মনোরাজোর অধিরাজ স্বরূপ, বৃদ্ধি তাঁহারই সৎপরামশী স্থদক্ষ মন্ত্রী স্বরূপ, এবং সমুদার নিরুষ্ট প্রবৃত্তি তাঁহার আজ্ঞাকারী কর্ম্মচারী স্বরূপ। সমুদ্র কর্মচারীকেই রাজানুজ্ঞার অনুবন্ধী রাখা আবশ্রক, নতুবা পদে পদে বিপত্তি। লোকে এ কাল পর্যান্ত অনেকানেক নিরুষ্ট প্রবু-ত্তির বণীভূত হইয়া চলিয়াছে, এবং মন্তপান ও অন্ত অন্ত মাদক **मिर्नामि होता काम (क्रांशामि तिशु मकल धारल कतिया वाशियाहि.** এ নিমিত্ত এক্ষণে রিপু দমন করা অনেকের পক্ষে ক্লেশকর বোধ হয়। কিন্তু পুরুষাত্রক্রমে জ্ঞানাতুশীলন ও ধর্মাতুষ্ঠান পূর্বক ইন্দ্রি সংঘমে যত্ন করিলে, রিপু সমুদায় ক্রমশঃ নিস্তেজ হইরা বুদ্ধিবৃদ্ধি ও ধর্ম প্রবৃত্তি তেজখিনী হইতে থাকিবে, এবং তখন ইন্দ্রির দমন করা একণকার অপেক্ষায় অনেকাংশে সহজ হইরা আসিবে, তাহার সন্দেহ নাই।

যাহাতে প্রদ্রান্তে সন্তানের শরীর স্বস্থ থাকে ও ক্রমে ক্রমে

সবল হইয়া উঠে, তাহার উপায় করা কর্ত্তবা । পিতা মাতার অবজ্ঞা ও অনবধানতার দ্বারা এ বিষয়ে ব্যেরপ ক্রাট হইয়া থাকে, তাহা সকলে সবিশেষ অবগত নহেল.। উল্লিখিত এণ্ডুকুছ্ স্বপ্রণীত শিশু-রক্ষণাবেক্ষণবিষয়ক পুস্তকে প্রতিপদ্দ করিয়াছেন, ইংলপ্তে যত শিশু জন্ম, তাহার সাত ভাগের এক ভাগ এক বংসর মধ্যে, ও পাঁচ ভাগের এক ভাগ এক বংসর মধ্যে, ও পাঁচ ভাগের এক ভাগ এই বংসরের মধ্যে কাল-গ্রামে প্রবেশ করে, বেলজিয়ম্ দেশে যত লোকের সন্তান সজীব থাকিতে ভূমিষ্ঠ হয় তাহার দশ ভাগের এক ভাগ এক মাসের মধ্যে ও প্রায় অর্থেক পাঁচ বংসরের মধ্যে মৃত্যু-মুথে পতিত হয়, এবং সেণ্টকিল্ডা নামক উপদ্বীপস্থিত শিশুগণের দশ ভাগের আট ভাগ ভূমিষ্ঠ হইবার পর দ্বাদশ দিবসের মধ্যেই প্রাণ-ত্যাগ করে।

এই সমস্ত নিদারণ ছাইটনা শারীরিক নিয়ম লজ্মনের কল, তাহার সন্দেহ নাই। যে দেশের লোকেরা শিশুগণের রক্ষণা-বেক্ষণ বিষয়ে যে পরিমাণে শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন করিষাছেন, তথার তৎপরিমাণে, তাহাদের রোগ নিবৃত্তি ও আর্বু জি ইয়া আসিয়াছে। নানাধিক শত বর্ষ পূর্বের লওন-নগরীয় প্রমোপজীবী শিল্পকর লোকদিগের সন্তানেরা ২৪ জনের মধ্যে ২৫ জনকরিয়া এক বৎসর বয়ঃক্রনের পূর্বেই প্রাণত্যাগ করিত পরে যথন রাজ-বিধানাল্ল্সারে এ বিষয়ের তর্নান্ত্র্যান ইয়া তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে উৎকৃষ্ট নিয়ম প্রচলিত হইল, তথন তাহাদের রেগেও মৃত্রের অতিমাত্র হাস হইয়া আসিল। পূর্বের যে স্থলে প্রতিবর্ধে ২,৬০০ শিশুর প্রাণ বিয়োগ হইত, ঐ নিয়ম প্রচলিত হইলে, ৪৫০ জন মাত্র মৃত্যুম্বে পতিত হইতে লাগিল। পরমেশ্র-প্রতিষ্ঠিত কতিপয় শারীরিক বিধানের বিক্ষাচরণ হওয়াতে,

এক স্থানে এক এক বংসরে ২,১৫০ জনের জীবন নই হইত, এবং তাঁহার সেই সমুদার মঙ্গলময় নিয়ম পরিপালিত হওরাতে, বংসর বংসর ততগুলি মানব প্রাণ দান পাইতে লাগিল। এই উদা-হরণ দর্শন করিয়া যাঁহার বোধোদয় না হইবে, তাঁহার হৃদয়ের অজ্ঞান-গ্রন্থি কিছুতেই নই হইবার সম্ভাবনা নাই।

মেক্লক্-নামক এক বাজি লগুননগরীয় শিশুগণের জন্ম-মৃত্যুর বিষয় সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, পশ্চাৎ তাহা উদ্বৃত হই-য়াছে। তাহা পাঠ করিয়া দেখিলে নিশ্চিত প্রতীতি হয়, লগুন-নগরে শারীরিক নিয়ম ক্রমে ক্রমে যত প্রতিপালিত হইয়া আসি-তেছে, তত্রস্থ শিশুগণের রোগে ও মৃত্যু-প্রবাহ ততই মন্দীভূত হইয়াছে।

এই স্থচার সংগ্রহ পাঠে প্রতীতি হইতেছে, ১৭৩০ প্রীষ্টাব্দে এক এক শত বালকের মধ্যে গড়ে ৭০টি বালক পঞ্চমবর্ষ বয়:ক্রমের প্রেই মৃত্যু-প্রাপ্তে হয়। পরে ক্রমে ক্রমে রোগ ও মৃত্যুর অয়তা হইরা ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিশতে গড়ে ৩১টি মাত্র বালক প্রাণত্যাগ করে। ইহা কেবল শুভকর শারীরিক নিয়ম পরি-পালনের অমৃতময় কল-ব্যতিরেকে আর কিছুই নয়।

পূর্দ্ধে আয়লপ্রের রাজধানী ভব্লিন্ নগরীতে সাধারণস্থতিকাগারে অনেক শিশুর আন্ত মৃত্যু-ঘটনা হইত। তৎকালে তথার যত শিশু জন্মগ্রহণ করিত, তাহার প্রায় ছয় ভাগের এক ভাগ নয় দিবদের মধ্যে মৃত্যু-মুথে পতিত হইত। কিন্তু তথায় বিশুদ্ধ বায়ুস্ঞারের সহপায় অবধারিত হইলে,নানাধিক বিংশতি ভাগের এক ভাগ মাত্র উক্ত কালমধ্যে প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল।

নিউ ইয়র্কের অহঃপাতী আল্বেন নামক নগরে জনাথ বালকদিগের ভুরণ পোষণার্থে জনাথ-নিবাদ

|                                                                             | 8 10 m    | শিশুর জন্ম ও মুতু। হয় তাহার পরিসংখা। | শিশুর জন্ম ও মুকু፣ হয় তাহার পরিসংখা। |                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|----------|
|                                                                             | श्रिक्त क | श्रीक्रीक                             | 國母14                                  | 學也可             | 幽街雨      |
|                                                                             | r8-006c   | 59€ · · • 9 € ¢                       | CA-0665                               | COAC-ORBC       | #*-•<4<  |
| সমুদায়ে যত শিশুর জনা হয়।                                                  | ********* | 9° 5° 5                               | 6,80,899                              | Ses, 44.0       | 8,99,23  |
| মধ্যে বত শিশুর মৃত্যু হয়।                                                  | ٤,٥٤,٥٣٩  | 8 k , 5 k. <                          | Apo'04'                               | >,63,645        | 3,€2,428 |
| পঞ্চ বংগ্রে জনাধক বয়ঃক্রমের<br>মধ্যে প্রতি শতে গড়ে যত<br>মিল্লম মক্রাক্রম | e         | 5, 5                                  | 4 > 4                                 | Alar<br>OO<br>A | 400      |

সংস্থাপিত হর; তথার প্রথমে ৭০। ৮০ জন বালক অবস্থিতি করিত। তাহাদের মধ্যে নিয়ত ৪,৫ বা ৬ জন করিরা পীড়িত থাকিত, এবং প্রতিমাদে গড়ে এক জন করিরা মৃত্যু-মুধে পত্তিত হইত। পরে, বখন তথাকার অধ্যক্ষেরা তাহাদের আহারাদি স্থানিয়ম সংস্থাপন করিয়া দিলেন, তাহারা রোগের হস্ত হইতে মুক্ত হইরা স্থস্থ শরীরে কাল্যাপন করিতে লাগিল।

অতএব, শারীরিক নিয়ম লঙ্খন যে শিগুদিগের রোগ ও মৃত্যুর একমাত্র কারণ, তাহার আর সন্দেহ নাই। পরিমিত ভোজন, বিভদ্ধ-বায়ুদেবন, পরিষ্কৃত ও পরিভন্ধ স্থানে বাস, গাত্র-মার্জন, অঙ্গ-সঞ্চালন, অন্ধিক মান্সিক পরিশ্রম, উপযুক্ত-পরিচ্ছদ-পরিধান ইত্যাদি শারীরিক নিয়ম সমুদায় প্রতিপালনে স্ঞানগণকে নিয়োজিত করা জনক জননীর অবশ্য কর্ত্তবা গুরু-তর কর্ম। এই সমস্ত পর্ম শুভকর শারীরিক বিধান পরিপালনের আবশুকতা এতদেশীর জনসাধারণের হৃদয়ক্ষম নাই. এ নিমিত্ত তাঁহারা সম্ভানের প্রতি এ সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন করিতে সমুচিত যত্নবান নহেন। পরস্ক তাঁহাদের এবিষয়ে এক একটি অতি প্রগাচ কুদংস্কার থাকাতে অহরহ অশেষ অনিষ্টের উৎপত্তি হইতেছে। मञ्जान यथन জननी গর্ভে জরায়ু-শ্যায় শ্যান থাকে, তৎকালে তাহার সমুদায় বিষয়ই মাতার উপরে নির্ভর করে। তথন মাতার আহারই সম্ভানের আহার, মাতার পীড়াতেই সম্ভানের পীড়া, ও মাতার স্বাস্থাতেই সন্তানের স্বাস্থালাভ হয়। তথন তাহার শরীর নিশ্চল, ইন্দ্রিয় নিশ্চেষ্ট, এবং হানয় ও পাকস্থলী প্রভৃতি শারীরিক : যত্র সমুদায়ও নিম্পন্দ থাকে। কিন্তু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র সম্পূর্ণ বৈপরীত্য ঘটরা উঠে। তথন সে অক্সকারমর কারাগার হইছে এক বারে আলোকময় লোকালয়ে আগমন করে। তখন তাহার

ं नवीन त्नव नानाश्चकात अपूर्व अपूर्व ज्ञप मर्गन करत, स्रुर्कामन · কর্ণ আশেষবিধ শব্দাবলী শ্রবণ করিতে আরম্ভ করে, এবং **অন্তান্ত** ইঞ্জি সমূদায় স্বাস্থ বিষয় প্রাপ্ত হইয়া চরিতার্থ হইতে থাকে। তখন বায়-প্রবাহ নিখাস-সহকারে হৃদয়-মধ্যে প্রবিষ্ঠ হইয়া শরীর ষম্ম সঞ্চালিত করে এবং পাকস্থলী ভক্ত অন্ন গ্রহণ করিয়া জীর্ণ করিতে প্রবত্ত হয়। এরূপ পরিবর্তনের সময়ে দেই সভঃপ্রস্থত শিশুকে স্বাস্থ্য-সাধক উৎক্ল স্থানে স্থাপন করিয়া তাহার স্মুদায় শারীরিক নিয়ম পরিপালন বিষয়ে সাধামত যত করা কর্তবা। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়। এতদেশীয় লোকের কেমন কুসংস্কার, বাটীর মধ্যে যে স্থান সর্ব্বাপেক্ষা আর্দ্র ও কর্দগ্য এবং যে স্থানে বিশুদ্ধ বায়-সঞ্চার ও পর্য্যাপ্ত আলোক প্রাপ্তির সম্ভাবনা না থাকে, তাঁহারা সেই স্থানেই স্থতিকাগার প্রস্তুত করেন, এবং দেই স্থানেই নব-প্রস্ত কুমার কুমারী জন্ম গ্রহণ করিয়া নানা-প্রকার নিগ্রহ ভোগ করে। তাহারা এক কারাগার হইতে উত্তীর্ণ হুট্রা আরু এক কারাগারে প্রবেশ করে। করুণাময় প্রমেশ্ব আমাদের কল্যাণার্থ যে সমস্ত ব্যবস্থা স্থাপন করিয়াছেন, তাহার অন্তথাচরণ হইলে অবশ্রুই অকল্যাণ উৎপন্ন হয় তাহার সন্দেহ নাই। স্থতিকাগার-সংক্রান্ত অত্যাচার সমুদার এতদ্বেশী । মন্ত্রন্ত্র দিগের স্বাস্থ্যসাধন ও বলোৎপত্তির কত দুর প্রতিকৃষ্ তাহা কে বলিতে পারে ? বে কুমুম-কলিকা উৎপন্ন ছইতে হইতে আতপ-তাপে তাপিত হইয়া দগ্ধপ্রায় হয়, তাহা কথনই স্থন্দররূপ প্রফটিত ভটতে পায় না।

ষথন শারীরিক নিষম পশিপালনের বাতিক্রম ঘটনাই রোগ ও ত্তিমিত্তক অকাল মৃত্যুর একনাত্র কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, তথন পিতা মাতা উভয়ের শারীরিক নিয়ম শিক্ষা ও তদন্যারিনী

সাংসারিক ব্যবস্থা স্থাপন করা সর্বতোভাবে কর্তব্য। তাঁহারা क्तित मुखारनंत की वर्न मान कतिया निक्ति छ हहेर्छ भारतन ना । তাহাদের সমস্ত অকল্যাণ নিবারণ 'করিয়া সর্ব্ধপ্রকার স্থথ-সম্পত্তি সম্ভোগের উপায় করিয়া ছেওয়া পিতা মাতার অবশুকর্ত্ব্য নিত্য ংশ। বিশেষতঃ, পিতা অপেকা মাতাকেই ক্লা পুত্ৰ প্ৰতি-পালনের অধিকতর ভার গ্রহণ করিতে হয়। স্বামী যৎকালে কর্মস্থানে উপস্থিত হইয়া বিষয় কর্ম সম্পাদন করেন, তথন সর্বা-প্রকার গ্রহ-কর্ম্ম সমাধা করিবার ভার স্ত্রীর উপরেই পতিত হয়। শিশু সন্তান কুধিত হইলে, তাঁহার দিয়েকই দৃষ্টিপাত করিয়া ক্রন্দন করে, এবং তাহার বাক্যক্ষ্ট • হইলে, তাঁহাকৈই সর্ব্যঞ্জার মনোগত বাসনা অবগত করায়। তিনিই তাহার আহার যোজনা কুরেন, রক্ষণাবেক্ষণ করেন ও নিদ্রাবস্থাতেও তত্তাবধারণ করেন। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়। সন্তানকে কি রূপে লালন পালন করিতে হয়, তাহা প্রায় কোন দেশের স্ত্রীলোকেরা রীতিমত শিক্ষা করেন না। <sup>\*</sup>এ বিষয়ের কেমন গুরুতর ভার তাঁহাদের উপর সমর্পিত রহিয়াছে, ভ্রমেও এক বার অনুধাবন করেন না। रयमन পুরুষদিগের স্বীয় ব্যবসায়-সংক্রান্ত সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম স্থানর রূপে শিক্ষা করিতে হয়, সেইরূপ শিশুগণের লালন-পালন-ঘটিত সমুদার বিষয়ে স্থাক্ষিত হওয়া স্ত্রীগণের পক্ষে অবশ্র প্রতিপাল্য সনাতন ধর্ম। কোন অদৃষ্ট-পূর্ব্ব স্থচাক্র পুঁষ্প দৃষ্টি করিলে, তাহা কিরূপ বুক্ষে উৎপন্ন হয়, কিরূপ স্থানে কি প্রকারে রোপণ করিতে হয়, কোন সময়ে কি রূপে জলসেচন করিলে উত্তমরূপ বৃদ্ধিত হয়, শীত গ্রীয়াদি ঋতু বিশেষেই বা তাহা কি রূপে রক্ষা করিতে হয়, তাঁহার। এই সমস্ত বিষয় স্বিশেষ শ্রবণ করিবার নিমিত বাঞা হন, এবং শ্রবণ করিয়া তদমুদারে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হন।

কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়! দেখ, তাঁহারা আপন সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ-সন্তন্ধীয় নিয়ম-প্রণালী শিক্ষা করিবার নিমিত্ত তদন্ত-রূপ কিছুমাত্র যত্ন প্রকাশ করেন না, এবং পুরুষেরাও তাঁহাদিগকে তদ্বিষয়ে উপদেশ দেওয়া তাদৃশ অ্বাবশুক বোধ করেন না। ফলতঃ, স্ত্রীগণের রীতিমত বিষ্ঠা-শিক্ষার প্রথা প্রচলিত না করিলে কোন রূপেই আর ভদ্রতা নাই।

শারীরবিধান বিছা অধ্যয়ন পূর্ব্বক শারীরিক নিয়ম শিকা করা কি স্ত্রী কি পুরুষ, কি ধনী কি নির্ধন, সকলের পক্ষে অত্যস্ত আবশুক। এ বিষয় বে কিরুপ শুক্তর তাহা অতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ব্যক্তিরাও যথোচিত বিবেচনা করেন না। এ বিষয়ের জ্ঞানাভাবে ভূসগুলের সর্ব্ব স্থানে যে প্রভূত হঃখ-রাশি উৎপন্ন হইরা থাকে, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। রোগ ও অকালমৃত্যু কেবল শারীরিক নিয়ম লজ্মনের ফল। যথন দেখি, কোন শ্যা-গত্র যুবা ব্যক্তি ছঃসহ গাত্র দাহে ও পিপাসা জন্ম কণ্ঠ-শোবে অস্থির হইয়া মৃহ্মৃত্য পার্থপরিবর্ত্তম করিতেছে, তাহার আত্মীয় স্থলন ইতস্ততঃ উপবেশন পুরঃসর শক্ষিত ও উৎকৃত্তিত মনে চিকিৎসকের প্রত্যাগমন প্রতিক্ষণ প্রত্যাশা করিতেছেন, তথন ইহা প্রশেষর-প্রতিষ্ঠিত শারীরিক নিয়ম লঙ্গানুরই প্রত্যক্ষ প্রতিফল রূপে প্রতীয়মান হয়।

যথন দেখি, যে অভাগিনী জননী আপনার অশেষ
স্থানক্ষত তরুগবরক্ষ সন্তানকে স্বকীয় জরাবস্থার গষ্টিস্বরূপ জ্ঞান করিয়া আশা ও ভরসার পূর্ণ হিলেন এবং
তাহার বিছা, ধর্ম, স্থু, সৌভাগ্য সমুমতির বিষয় প্রতিদিন পর্যালোচনা করিয়া পুল্কিত হইয়া আসিতেছিলেন, তিনি অক্সাৎ সেই প্রাণ্-সম পুত্রের মৃত্যুসংবাদ

শ্রণ পূর্বক একেবারে বজাহত-সদৃশী হইরা, আলুলায়িত কেশে ব্যাকুল হদরে মৃত্যুহিং হাহাকীর করতঃ, উচৈতঃ-সরে ক্রন্দন করিতেছেন ও নিতান্ত নির্দিয়ভাবে স্বনীয় শিরে ও বক্ষঃস্থলে পুনঃপুনঃ করাঘাত করিতেছেন, তথন ইহা পরমেশ্ব-প্রতিষ্ঠিত শারীরিক নিয়ম লঙ্গনেরই প্রতাক্ষ প্রতিফল রূপে প্রতীয়মান হয়।

যথন দেখি, কোন যৌবনাবস্থ মুমুর্ ব্যক্তির পতিপ্রাণা প্রিয়তমা ভার্যা, নিজগৃহ হইতে চিকিৎসকদিগকে
ক্রমনে স্লানবদনে প্রস্থান করিতে দৃষ্টি করিয়া, সভয়
চিত্তে সঙ্গিনীগণকে স্বীয় পতির রোগের বার্তা জিজ্ঞাসা
করিতেছে, এবং পরক্ষণেই তাহাকে মৃত্যু-শ্যায় শয়ান
করিবার নিমিত্ত পরিজন-বর্গকে উদাত দেখিয়া, চতুর্দ্ধিক
শ্রুবৎ অবলোকন পূর্বক ধরাতলে পতিত ও লুক্তিত হইয়া,
আপনার ধূলি শ্যা অঞ্চলে আর্জ করিতেছে, ও নিতান্ত নিঃসহায় নব বৈধরা দশা উপস্থিত ভাবিয়া একেবারে হতাশা
হইয়া, পরিক্ষুট রবে ক্রন্দন করিতেছে, তথন ইহা শারীরিক
নিয়্ম লঙ্খনেরই প্রতাক্ষ প্রতিক্লক্ষপে প্রতীয়্যনি হয়।

যথন দেখি, কোন মলিন-বেশ-ধারিণী রুশাঙ্গী জননী আপনার ক্রোড়-স্থিত, সুকোমলকলিকা অরপ নবপ্রস্ত শিশু সন্তানের অক্সাৎ মৃত্যু-ঘটনা দর্শন পূর্বক তঃসহ শোক-সন্তাপে সন্তপ্ত হইরা, তাহার স্কুক্মার শরীরোপরি অঞ্-ধারা বর্ষণ করিতেছেন, তথন ইহা প্রমেশ্বর প্রতিষ্ঠিত শারীরিক নিয়ম লজ্জনেরই প্রতাক্ষ প্রতিফ্লক্রপে প্রতীয়নান হয়।

যধন দেখি, কোন পরিবারস্থ গুরুজনেরা পরিজনবর্ণের মধ্যে এক জনকে অকস্মাৎ উন্মাদগ্রস্ত দেখিয়া যৎপরোনান্তি মনঃপীড়া পাইতেছেন, এবং চিম্বাকুল চিত্তে বিষয় বদনে একত 'উপবিষ্ট হুইয়া গণ্ডোপরি কর প্রদানপূর্কক তাহার প্রতিকারার্থে মন্ত্রণা করিতেছেন, তথন ইহা প্রমেশ্বর প্রতিষ্ঠিত শারীরিক নিয়ম লক্ষনেরই প্রত্যক্ষ প্রতিফল রূপে প্রতীয়মান হয়। সে ফুর্ভাগ্য ব্যক্তি পিতা মাতা উভয়ের, অথবা তাহাদের মধ্যে এক জনের, দ্ধিত প্রকৃতি অধিকার করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই।

শারীরিক নিয়ম লজ্মন যে এইরূপ কত ক্লেশ ও কত যন্ত্রণার মূল, তাহা গণনা করিয়া দেখিলে, বিস্থাপন হইতে হয়।

সন্তানগণকে শিক্ষিত ও বিনীত করা কর্ত্তর। পিতা ও
মাতা হৃদয়াধিক পুত্র কন্তাদিগের কেবল শারীরিক স্বাস্থা লাভের
ব্যবস্থা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না, তাহাদিগকে স্কারক রূপ শিক্ষা দান দারা লোক যাত্র-নির্ব্বাহে ও অন্তান্ত সমস্ত-কর্ত্বান সাধনে সমর্থ করা বিধেয়। কোন স্থাসদ্ধ পণ্ডিত কহিয়াছেন, লোকসমাজে অংশিক্ষিত সন্তান প্রেরণ করা আর ক্ষিপ্ত ক্রুরের গল-বন্ধন মোচন করিয়া তাহাকে পথিমধ্যে পরিত্যাগ করা
ভিত্তরই তুলা।

যাহাতে আমরা কতকগুলি কর্ত্তর কর্ম্ম সম্পাদন করিরা মুখী হইতে পারি, প্রমেশ্বর আমাদিগকে তত্বপুক্ত শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি প্রদান করিরাছেন। আমাদের শরীর ও মান স্থাও স্বছেন্দ রাথা বিধের, পরিজনবর্গকে রীতিমত প্রতিপালন করা কর্ত্তরা, বন্ধু বাদ্ধবদিগের সহিত উচিত্যত ব্যবহার করা আবশুক এবং জ্ঞান ও ধর্ম প্রচার দারা জনসমাজের প্রীর্দ্ধি সাধন করা কর্ত্তরা। কিন্তু কি রূপে এই সমস্ত শুভ কর্ম্ম সম্পাদন ক্রিতে হয়, তাহা বিশিষ্ট্রপ শিক্ষা ব্যতিরেকে জানিতে পারা বার না।

প্রনেখন পশু পশ্চাদি ইত্র প্রাণীদিগকে কতক শুলি

সভাব-সিদ্ধ সংস্থার প্রদান করিয়াছেন। তাঁহারা সেই সমুদারের

অনুগত হইরা আবশুকমত সমস্ত কর্ম স্থল্বররপ সম্পাদন করিতে
পারে। মধুনক্ষিকাগণ যেরূপ মনোহর মধুক্রম প্রস্তুত করে,

মনুভাদিগকে দেরূপ নির্মাণ করিতে হইলে, অনেক দর্শন, বিস্তর
কৌশলজ্ঞান ও গণিতবিভার বিশিষ্টরূপ ব্যুংপত্তি থাকা আবশুক করে। মধুনক্ষিকাগণ গণিতবিভাও শিক্ষা করে না, মনুষ্ঠার শুরা প্রশান বিশিন্ধ নয়, প্রমেশর, তাহাদিগকে এ বিষয়ে যে সকল স্বভাব সিদ্ধ অলান্ত সংস্কার প্রদান করিয়াছেন, তাহারা তাহারই অনুবর্ত্তী হইয়া এই ভ্রেছ ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া থাকে।

' আমাদিগকে উক্তরূপ উৎক্রই গৃহ প্রস্তুত করিতে হইলে, তং-সংক্রান্ত সমুদার বিষয় অবধারণ করণার্থ কত শতাক্ষ পর্যান্ত অনু-শীলন করিতে হইত, তাহা নিশ্চম করা স্থক্টিন।

ইতর জন্তরা পরমেধর-প্রদন্ত স্বভাব-সিদ্ধ সংস্কীর-বিশেষের বশবর্ত্তী হইয়া শিশুগণের যে প্রকার পরিপাটী-রূপ রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে, তাহা সর্কোংরুষ্ট। মহুল্য অশেষ বিধ বৃদ্ধি-কৌশল করিয়াও স্বীয় সন্তাননিগের ভরণপোষণাদি বিষয়ে ইতর জন্তুনিগের ভূলারূপ নৈপুণা প্রকাশ করিতে পারেন না। তাহা-দিগকে মহুল্যের ভায়ে বৃদ্ধি পরিকোলন করিয়া এ সকল বিষয় নিরূপণ করিতে হয় না। পর্বমেধর তাহাবিগকে যে সমস্ত ভ্রান্তি শৃশু স্বাভাবিক সংস্কার প্রদান করিয়া্ছেন, তাহাই তাহা-দিগের উপরদেশক্ষরপ।

করুণামর পরমেখর মহয়গগকেও তদহুরূপ কতকগুলি স্বাভাবিক সংস্কার প্রদান করিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু বুরির্ভি ও ধর্মপ্রার্ভিই তাঁহাদিগের পক্ষে সর্ব্ধ-প্রধান। অপত্য-

মেহ ও উপচিকীর্ধা-বৃত্তি থাকাতে সন্তানগণের ভরণ পোষণ ও স্থথ সছেলতা সম্পাদন বিষয়ে স্থভাৰতই অনুরাগ ও উৎসাহ জন্মে, কিন্তু কির্মেণ এই পরম রমণীয় মনোরথ স্থসিদ্ধ হইতে পারে, বৃদ্ধি পরিচালন ও বিজ্ঞা অধ্যয়ন না করিলে, তাহা স্থলররকাপ শিক্ষা করা যায় না। তাহাদিগকে কেলে নির্মে কিরুপ স্থানে স্থাপন করা বিধেয়, কত ব্যসে কিল্প অন্ধ বস্ত্র প্রদান করা কর্ত্তবা, তাহাদিগের শারীরিক স্বাস্থ্য রক্ষার্থে অন্থ অন্থ কি বিধান করা উচিত, তাহাদিগকে স্থাশিকত ও বিনীত করিবার নিমিত্ত কীদৃশ শিক্ষা-প্রণালী সংস্থাপন করা আবশুক, এই সমুদার স্থচাক রূপে জানিতে হইলে, তত্তবিষয়ক নানাবিধ বিস্থা অধ্যয়ন করিতে হয়।

আপনার প্রতি, পরম-প্রির পরিজনবর্গের প্রতি, মেহাম্পদ স্থানেশের প্রতি, প্রীতি ভাজন মুর্ন্থানারের প্রতি, করুণা-স্থান ইতর জীবের প্রতি এবং অতীব শ্রন্থান্দ পরম-ভক্তি-ভাজন পরমেশ্বের প্রতি কিরপ আচরণ করা কর্ত্বা, বিশিষ্টরূপ বিশ্বাস্থ-শীলন ব্যতিরেকে সে সম্দায় স্থানর রূপে জ্ঞাত হওয়া বার না। অভএব নরলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া বে সমস্ত অবশ্থ-প্রতিপাল্য কল্যাণকর ব্রত পালন করিতে হয়, সেই ন্দারের জ্ঞানলাভই বিশ্বানিকারে প্রয়েজন। বের্ম্প শিক্ষা ছার ব্রির্ভি নার্জিত হয়, ধর্মপ্রতি সম্লায় উন্নত হয়, বর্মান্টানে অভ্যাস পায়, পর-মেশ্বের বিশ্বকার্য্য পর্যায়লাচনা পূর্কাক তাঁহার অনির্ক্তনীয় স্বর্মণ ও অতি কল্যাণকর অভিপ্রায় সম্লায় অবগত হইয়া তাঁহার প্রতি অন্তরক্ত হওয়া বায়, তাহাই প্রকৃতরূপ শিক্ষা বলিয়া উল্লেখ কয়া কর্ত্বা।

यमि এই সমস্ত কল্যাণলাভ বিষ্ঠা শিক্ষার উদ্দেশ্য বলিয়া। अव-

ধারিত হইল, তবে বালক বালিকাদিগকে কিরপে কোন কোন বিষয়ে শিকা দান করা কর্ত্তবা, তাহা বিবেচনা করা উচিত। অনেকে ভাষা-শিক্ষাকেই প্রকৃত বিষ্ঠা শিক্ষা বোধ করেন, এবং যে ব্যক্তি আপনাকে যতপ্রকার ভাষায় বাংপন বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহার তত পরিমাণে প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন। তাঁহারা কহিয়া থাকেন, অমুক ইংরাজী, পার্মী, আর্বী, বাঙ্গালা চারি বিভায় বাংপন, কিন্তু ভাষা-শিক্ষা যে প্রকৃত বিল্লা-শিক্ষা নহে, ইহা তাহারা • বিবেচনা করেন না। বিশ্ববিধাতার অনির্বাচনীয় স্বরূপ, আশ্চর্য কৌশ্ল, এবং শুভুক্র অভিপ্রার বিষয়ে সে<sup>†</sup> ভাষায় যাহা কিছু শিক্ষা করা যায়, তাহাই বর্ধার্থজ্ঞান-শিক্ষা, বস্তুতঃ ভাষাণিকা প্রকৃত জ্ঞান-শিকানহে, জ্ঞান-শিকার উপায় মাত। ভাষা, জ্ঞানরূপ ভাগুারের ছার-স্বরূপ। সেই দার উদ্যাটন করিয়া জ্ঞান ভাণ্ডারে প্রবেশ করিতে হয়। চিরজীবনই কেবল দার দেশে দণ্ডায়নান থাকিলে, কিরুপে জ্ঞান রূপ মহারত্ব লাভের স্ভাবনা থাকে ? জ্ঞান-রত্ব লাভার্থে যতুনা করিয়া কতকগুলি ভাষা শিক্ষায় কালকৈপ করিলে, অসিন্ধ-কাম ভিক্ষকের স্থায় কেবল দারে দারে ভ্রমণ করা হয়। এতদেশীয় পঞ্জিতের। কথা প্রদক্ষে ব্যক্তিবিশেষকে বৈয়াকরণিক বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকেন, কিন্তু যে ব্যক্তি কেবল ব্যাকরণ শাস্ত্র মাত্র অধায়ন করিয়া-ছেন, জ্ঞান-লাভ-বিষয়ে নিতান্ত অশিক্ষিত ব্যক্তির সহিত তাঁহার বিশেষ বিভিন্নতা নাই। কার্ত্ত এরীপ বৈয়াকরণিক জ্ঞান-কোষের কেবল দার দেশ পর্যান্ত উপনীত হইয়াছেন। তাহার অভান্তরে পদ্বিক্ষেপ ক্ৰিভে সমূৰ্তন নাই।

গণিত ও লিপি বিদ্যাও প্রকৃত জ্ঞান নহে। জ্যোতিষাদি কতকগুলি বিছা শিথিবার নিমিত্ত গণিতবিদ্যা শিক্ষাকরা আবেগুক, এবং আপনার উপার্জিত বিদ্যা অন্তকে অবগত করাইবার নিমিন্ত প্রস্তাব রচনা শিক্ষা করা কর্ত্তর । যদি জ্যোতিষ শাস্ত্রাদির শিক্ষা ও উপার্জিত জ্ঞান প্রচার করা আবশ্যক না হইত, তবে গণিত ও রচনা শিক্ষার কিছুমাত্র প্রয়োজন থাকিত না । অতএব, ভাষা গণিত ও লিপিবিভার বৃৎপন্ন হইলে, প্রকৃত জ্ঞান শিক্ষা হয় না; জ্ঞান শিক্ষা ও জ্ঞান প্রচারের উপায় মাত্র শিক্ষা করা হয় । যে যে বিভা অধ্যয়ন করিলে ভৌতিক, শারীরিক,ও মানসিক নিয়ম শিক্ষা করিতে ও তদ্বারা স্বর্ধ-নিয়স্তা স্বর্ধ-মঞ্চলকর প্রমেশ্বেক অনিবর্ধ চনীয় মহিমা প্রতীতি করিতে সমর্থ হওয়া যায়, তাহাই প্রকৃত বিভা । শিক্ষা বিষয়ে যদি এই নিয়মই অবধারিত হইল, তবে অপর সাধারণ সকলের কোন্কোন্বিয়ম অজ্ঞাস ও আলোচনা করা উচিত, তাহা নির্দেশ করা আবশাক।

- >—ভাষা শিক্ষার উপযোগী পুত্তক পঠি, এবং লিপি অভ্যাস ও প্রস্তাব-রচনা শি্কা করা উচিত। কেন না এই তিনু বিষয় জ্ঞানশিকাও প্রচার করিবার প্রধান উপায়।
- ় ২—পাটীগণিত, বাজপণিত, রেখাগণিত প্রভৃতি গণিতশাস্ত্রও শিক্ষা করা কর্ত্তব্য; কেননা জ্যোতিষাদি কতক গুলি বিস্থা অধ্যয়ন করিতে হইলে, গণিতবিস্থা আবশ্যক করে। গণিত বিস্থা জ্যোতিও ও শিল্প বিস্থাদি অধ্যয়নের এক প্রধান সোপান।
- ৩—ভূগোল। ভূগোল-বিদ্যা অভ্যাস করিয়া দেশ, প্রদেশ, নগর, গ্রাম, ননী, সমুদ্র প্রভৃতির বভাব সিদ্ধ ও মহন্য করিত চ্তুঃসীমা অবগত হওয়া উচিত, এবং প্রত্যেক দেশের জল, বায়্ ও ভূমির কিন্ধপ গুণ, তথায় কোন্ কোন্ বস্তু উৎপন্ন হয়, এবং আচার বাবহার ও রাজ্য-শাসনের কিন্ধপ প্রণালী প্রতিষ্ঠিত আছে, এই সমুলায়ের সবিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হওয়া আবেশ্রক।

৪ শপ্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত। এই বিছা অধ্যয়ন করিয়া জন্ত, উদ্ভিদ্
ও পাতু সম্দায়ের বিতারিত বিবরণ অবগত হওয়া উচিত। কিন্তু
কেবল পুত্তক পাঠ করিয়া কান্ত হইলে, তাদৃশ ফল দর্শে না।
যে সকল সামগ্রীর বর্ণনা পাঠ করিতে হয়, তাহা সচক্ষে প্রত্যক্ষ
করিয়া গুণাগুণ পরীক্ষা করা কর্ত্তবা।

৫—রসায়ন। চতুর্দিকে ধারতীয় জড় বস্ত প্রভাক্ষ হইতেছে, তংসমূলায় কি রূচ পদার্থের বোলে উৎপন্ন হইয়াছে এবং কোন্ পদার্থের সহিত কোন্ পদার্থের বোল করিলে কিরূপ গুণ সমৃত্ত্ হয়, রসায়নবিভায় এই সমস্ত বিষয়ের সবিশেষ বৃত্তান্ত লিখিত গাকে। এই মহোপকারিণী মহীয়সী বিভা অধায়ন করিলে জড়য়য়য় জগতে জগদীয়রের আশ্চর্যা কৌশল, অচিন্তা শক্তি, ও অত্যুৎকৃষ্ট কার্যা-পরিপাটী প্রতাক্ষ করিয়া প্লকিত হইতে হয়।

৬—শারীরস্থান ও শারীরবিধনে। এই ছই প্রধান বিছা অধ্য
রন করিলে,শরীরের প্রত্যেক অঙ্গের অবয়বসংস্থাপন ও তৎসংক্রাস্ত
স্বাভাবিক নিয়ম শিক্ষা করা যায়। এই সমস্ত বিদ্যা শিক্ষা করিলে,
ছাত্রেরা অনায়াসে জানিতে পারে, করুণাময় পরমেশ্বর রোগ,
আরোগ্য ও জীবন, মৃত্যু অনেকাংশে আমাদের আয়ত করিয়া
দিয়াছেন। তাঁহার সংস্থাপিত শুভকর শারীরিক নিয়ম পালন
করিতে পারিলে, অনুপম আরোক্যাস্থ্য সন্তোগ করিতে অবশাই
সমর্থ হওয়া যায়।

৭—পদার্থবিভা। রসায়ন ও শারীর বিধান অধ্যয়ন দারা জড়-পদার্থের যে সমস্ত গুণ অবগত হওয়া যায়, তদ্তির তাহাদের অভ্য অভ্য গুণ,পরস্পর সম্বন্ধ,গতির নিয়ম ও কার্য্য প্রণালীর বিষয় পনার্থ-বিভায় নির্দিষ্ট থাকে। জল, বায়ু, ও জ্যোতির স্বভাব এই বিভায় বৃর্ণিত থাকে। শিল্প ও জ্যোতিষ এই বিভারই অন্তর্গত। এ বিভার অমুশীলন করিলে, জাস্তঃকরণ প্রসন্ধ ও প্রশস্ত হয়, বুদ্ধির্তি
নার্জিত ও বর্দ্ধিত হয়, মহিমাণ্ব মহেশ্বের মহীয়দী শক্তি ও
অপরিদীম জ্ঞানের শত শত নিদর্শন সংসাবের দর্ক স্থানে স্পষ্ট
রূপে দৃষ্ট হয় এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ভৌতিক নিয়ম শিক্ষা করিয়া
তৎপরিপালন দারা আপনাদের শ্রীবৃদ্ধি-দাধনে দমর্থ হওয়া যায়।

৮—পুরাবৃত্ত। স্থ্রপালী-সিদ্ধ পুরাবৃত্ত বিষয়ক পুত্তক পাঠ করিলে, কি কারণে কোন্ দেশের শ্রীরৃদ্ধি ইইয়াছে, এবং কি কারণেই বা জাতি-বিশেষের অধংপতন হইয়াছে, তাহা অবধারণ করা যায়। স্কৃতরাং জগদীশর জনসমাজের উন্নতি-সম্পাদনার্থে যে সমস্ত স্থাভাবিক নিয়ন সংস্থাপন কবিয়া রাথিয়াছেন, তাহা এক প্রকার প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়।

৯—লোক-বাজাবিধান। সর্ব্ধ-লোক-পালক সর্দ্ধাধিপতি পর-মেথর অথের উৎপত্তি, উপার্জন বিনিমর ও তদ্বারা সর্ব্ধসাধারণের অবস্থোয়তি-বিষয়ে কিরূপ কল্যাণকর নিরম সংস্থাপন করিরা রাথিয়াছেন,লোক্যাজাবিধান বিফ্লায় সেই সমৃদায় লিখিত থাকে। "সামাজিক কর্ত্তবা সাধন ও বৈষয়িক কর্ম্ম সম্পাদনের স্থাবিহিত রীতি অবলম্বন ও সংস্থাপনার্থে এই বিক্সা অধ্যয়ন করা সর্ব্ধতোভাবে কর্ত্তবা।

১০ – মনোবিতা ও ধর্মনী ৄ । এই ছই পরম মঞ্চলদারক প্রধান বিদ্যা অধায়ন করিলে, মহুয়ের মানসিক স্থভাব, মনোর্ভি সম্লায়ের প্রয়োজন অপ্রয়োজন এবং ধর্ম-সংক্রান্ত কর্ত্তব্য নিরুপণ করিতে সমর্থ ইওয়া যায়। পর্ম কারুণিক প্রমেশ্বর যে, পাপের শান্ত। ও ধর্মের পুরস্কৃত্তি।, তাহা এই বিছার দেনীপ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়।

>> —পরমার্থবিভা। বিশ্বকার্য্য পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক বিশ্বাধিপের

প্রকৃত অভিপ্রায় অবগত হওয়াই প্রমার্থ বিষ্ঠার প্রয়োজন।
শারীরস্থান, শারীর-বিধান, ধর্ম-নীতি, পদার্থবিছ্যা প্রভৃতি যাবতীয়
বিজ্ঞান-শার্ম দ্বারা যতপ্রকার নিয়ম নিরূপিত হয়, সমুনায়ই পরম
করুণাকর পরমেশরের প্রতিষ্ঠিত, মহুয়্যের শরীর ও মনের সহিত
সেই সমস্ত শুভকর নিয়মের অপরিবর্তনীয় অপগুনীয় সম্বন্ধ অবধারিত আছে, শ্রন্ধা ও পরিশ্রম পূর্ব্ধক তৎসমুনায় শিক্ষা করিয়া
তুলয়রপ ব্যবহার করা কর্ত্ব্য। এইরূপ শিক্ষা ও ব্যবহার করাই
প্রমেধ্রের প্রকৃত উপাসনা। এই সম্পায় বিষয় পরমার্থবিদ্যা
মধ্যে নিবেশিত করিয়া ছাত্রনিগকে উপদেশ দেওয়া এবং তাহাদিগকে তদয়ুয়ায়ী অন্ত্র্ভান করিতে অভ্যাস করান সর্ব্ধতোভাবে
বিধেয়।

>২—সাহিত্য। সাহিত্য পাঠ দারা সাতিশর বিশুদ্ধ আনন্দ অন্তুত হয়, এবং ধদি তাহাতে প্রম পবিত্র পারমার্থিক বিষয়ের বর্ণনা থাকে, তাহা হইলে অন্তঃকরণস্থ গংপ্রবৃত্তি সমুদায় উন্নত ও পরিশোধিত হইয়া অপার আনন্দ উদ্ভাবনা করে।

১৩—চিত্রবিস্তাদি শিল্পবিদ্যা। প্রমেশ্বর মন্ত্র্যাকে চিত্রবিস্তা, তুর্যাকিয়া প্রস্তৃতি উপকার-জনক ও লোকরঞ্জন শিল্পবিস্থা শিক্ষার উপুবোগিনী বিবিধ রুত্তি প্রদান করিয়াছেন, অতএব তৎসমুদার মন্ত্র্যার স্থ প্রণালী ক্রমে শিক্ষণীয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। বিশেষতঃ তন্মধ্যে যাহার যে বিষয়ে স্বভাব-দিদ্ধ শক্তি ও সমধিক অন্তর্গা আছে, তিনি মনোনিবেশপ্র:স্ব সেই বিষয়ের অন্ত্রশীলন করিলে, তাহাতে স্থনিপুন হইয়া অপ্র্যাপ্ত আনন্দ লাভ করিতে পারেন, এবং সেই ব্যব্যায় অবলম্বন করিলে, প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হুন তাহার সন্দেহ নাই।

সকলের সকল বিষয়ে সমানত্রপ পারদর্শী হওয়া সজ্ঞাকিজ

নহে, এবং নিতান্ত আবশ্যকও নয়। কিন্তু সেই সমুদায় ছুল রূপে
শিক্ষা করা অপর সাধারণ সকলেরই উচিত, এবং বাঁহীর যে যে
বিষয়ে সমধিক শক্তিও অপেক্ষাকৃত অধিক অভিকৃতি আছে,
তাঁহার সেই সেই বিষয়ের সবিশেষ অনুসন্ধান করা কর্তব্য i বিশেষতঃ শ্রমোপজীবী সামান্ত লোকেরা যদি পূর্ব্বোক্ত বিভা সমুদায়ের
ছুল ছুল বিষয় শিক্ষা করে, এবং স্বীয় স্বীয় বাবসায় সংক্রান্ত বিভায়
স্থাক্তিত হয়, তাহা হইলে তাহারা থাতি প্রতিপত্তি লাভ করিষ্ট্র

যদি ভাষা শিক্ষা প্রশ্নত জ্ঞান শিক্ষা না ইইল, তবে বালকদিগকে তদর্থে কেবল ব্যাকরণ ও তদত্বরূপ অন্ত অন্ত পুস্তক অভাদে কিছু কাল নিযুক্ত রাখিয়া ক্লেশ দেওয়া দ্যা বলিয়া স্মীকার করিতে ইইবে। তাহারা যেরূপ উপদেশ প্রাপ্ত হইলে, চেতনচেতন নানা বস্তুর গুণাগুণ জানিয়া পরমেশ্ব-প্রতিষ্ঠিত ভৌতিক, শারীরিক ও নানসিক নিয়ম শিক্ষা করিতে পারে, তাহাদিগকে দেইরূপ উপদেশ প্রদান করা কর্ত্তরা। প্রথমাবধি অহাদিগকে পুর্বোল্লিখিত বিবিধ বিল্লা সংক্রান্ত সামান্ত শিষান্ত বিষয় ও সহজ সহজ প্রস্তাব শিক্ষা দেওয়া উচিত, এবং তাহারা যে কোন বিষয় শিক্ষা করিবে, তাহা প্রীক্ষা করিয়া দেওমা আবশ্রক।

অপর সাধারণ সকলের যে সমস্ত বিছা অধ্যয়ন করা কর্ত্তবা,
তাহা একপ্রকার প্রদর্শিত হইল। শিক্ষা-কার্য সংক্রান্ত অন্তান্ত
গুরুতর বিষয়ের বিবরণ করিবার পূর্ব্বে স্ত্রীগণের বিছা শিক্ষা-বিষয়ে
কিঞ্চিৎ বিবেচনা করা আবিশ্রক বোধ হইতেছে, কারণ জনসমাজের
বহতর মন্দল তাহাদের স্থাশিক্ষা লাভের উপর, নির্ভির করে।
স্ত্রীগণের বিদ্বা শিক্ষা করা যে স্ক্রতোভাবে শ্রেমন্তর, ইহা শুক্ষণে

অনেকেরই হানরকম হইতেছে, কিন্তু তাহাদিগকে কিরূপ শিক্ষা প্রদান করা উচিত তাহা সকলের স্থলররূপ প্রতীত হয় নাই। অনেকে বোধ করেন, স্ত্রীলোকের প্রকৃতি অতি কোমল, তাহা-मिश्रांक दकान कहे-माधा विषय-वागिरात विषय हेरा व्या ना. অতএব যে সকল বিষয়ের অমুশীলনার্থে প্রগাচ মানসিক পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয়, তাহা স্ত্রীপণের শিক্ষণীয় নহে। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে তাঁহাদের এ অভিপ্রায় কোন রূপেই স্বীকার করা যার না। জ্রীদিগকে যেরূপ শিক্ষা দান করা উচিত, যদিও তাহা অন্যাপি প্রচলিত হয় নাই, তথাপি তাহারা যে নানা প্রকার গাঢ়তর কঠিন বিভাব অমুশীলন করিতে পারে, এবং বিদ্যার্থী ' পুরুষ দিগের স্থায় মানসিক পরিশ্রমকে স্পথের বিষয় বোধ করিয়া জ্ঞানালোচনায় অন্তবক্ত হইতে পারে, ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওরা পিয়াছে। অতিপূর্বে ভারতবর্নীয় স্ত্রী:নাকদিনের বিশ্বা শিক্ষার রীতি প্রচলিত ছিল তাহার সলেহ নাই। কিন্ত তাহারা কোন্ কোন্ বিষয়ে কত দূর শিক্ষিত হইত, তাহা একণে নিরূপণ করা স্থকঠিন। এ নিমিত্ত ইয়ুরোপ ও আনেরিক। নিবাদিনী শ্রীমতী সমর্বিল, ইউলর্ড বার্বোল্ড, এজোয়ার্থ ওরেকফীল্ড, মোর, মার্বেট টেলর, ল্যাওন, এট্রেন, হেমাপ্স প্রভৃতি বিদ্যাবতী অবসাদিগকে উদাহারণ-স্বরূপ উপস্থিত করি-তেছি। শ্রীমতী সমর্বিল জ্যোতিষ-শাস্তাদি প্রগাঢ় বিদ্যায় বাদৃশ পারদর্শিনী ও স্ক্রদর্শিনী হইয়াছিলেন, তাহা ইংল্ডীয় ভাষায় শিক্ষিত এতদ্বেশীয় অনেক বাক্তিরই বিশিষ্ট্রাণ বিদিত আছে i তাঁহার প্রণীত পদার্থ-বিছা সম্বন্ধীয় স্কুচারু পুস্তক তদ্বিষয়ের সর্ব্বোৎ-ক্লষ্ট গ্রন্থসমূহের মধ্যে পরিগণিত। তিনি বিস্তা বিষয়ে অতি -বিস্তৃত বিশুদ্ধ য়ণঃ লাভ করাতে জেনেবা নগরীর "লিটেবলি এজ

ফিলজফিকেল সোদাইটি" নামী জ্ঞানোদ্ভাবিনী সভার সঞ্জা শ্রেণী
নধ্যে পরিগণিতা ইইরাছিলেন, অতএব স্ত্রীগণ সর্ব্ধ-প্রকার প্রগাঢ়
বিদ্যার বৃৎপন্ন ইইতে পারে তাহার সন্দেহ নাই। তাহাদের
কোন্ কোন্ বিষয় শিক্ষা করা নিতান্ত আবিশ্রক, একণে তদ্বিধরের
বিচার আরম্ভ করা যাইতেছে।

স্ত্রীগণের কর্ত্তরা অবধারিত হইলেই তাহাদের শিক্ষা প্রণালীও অবধারিত হইবে। গৃহ-ধর্মের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে, সন্তান উৎপাদন, তাহার রক্ষণাবেক্ষণ ও শ্রীরন্ধি সাধন, মেহ, প্রীতি ও ক্ষমা প্রদর্শন পূর্বক পরিজনবর্গের সন্তোধ-সাধন ও আনন্দ-বর্দ্ধন এই সম্পায় বিবর যাহাতে স্কুচারুত্রপে সম্পন্ন হয়, তাহা উত্তমরূপে, অভ্যাস করা স্ত্রীগণের কর্ত্তর্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতে থাকে। স্থীর স্বীয় ব্যবসায়ে স্থনিসূ্ণ হওয়া সুক্রবের পক্ষে যেমন আবশ্যক, ঐ সমস্ত স্থ্যকর গৃহ কর্মে স্থাশিক্ষতা হওয়া স্ক্রবিদ্ধর ব্যবসায়ে বিন্ধর ভাহার সন্দেহ নাই। পুরুষ-দিগের যেমন স্থীয় ব্যবসায়ে নৈপুণ্য-সাধনার্থে তত্বপ্রোগী সমুদার বিবয় অভ্যাস করা কর্ত্তবা, সেইরূপ, গৃহ-ধর্ম পরিপালনের অন্ধুন সকলপ্রকার জ্ঞান উপার্জ্জন করা স্ত্রীগণের পক্ষে বিধেয়।

স্ত্রালোকে বাল্যাবিধিই মাতৃ ভাব প্রকাশ করিতে থাকে, এবং এই নিমিত্ত ক্রীড়া উপলক্ষে মৃত্রার ও কাঠমর পুরুণিকা লইয়া যত্নপূর্বাক তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে প্রবৃৎ হয়। বয়েবৃদ্ধি হইলে তাহাদের মেহর্তি পুতলিকা পরিপালন করিয়া জার তৃপ্ত হয় না, তদপেক্ষা উৎক্ষতর পথে বিচরণ করণার্থে ব্যগ্র হয়। জীবনাধিক সম্ভান বাতীত আর কিছুতেই চরিতার্থ হয় না। সে সময় তাহারা সম্ভানের চন্দ্র-বদন সন্দর্শন পূর্বাক তাহার রক্ষণা-বেক্ষণ ও কল্যাণ-বর্দ্ধনে বত্নবতী হইবার নিমিত্ত ব্যস্ত হয়। অত-

এব, যদি এই মাতৃভাব প্রকাশ করাই তাহাদের শ্বভাব-সিদ্ধ হইল, তবে তাহারা বেরূপ শিক্ষা পাইলে, ঐ সমস্ত গুরুতর কর্ম্ম যথাবিধানে সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়। তাহাদিগকে সেইরূপ শিক্ষা প্রদান করা কর্ত্তবা ইহাতে আর সন্দেহ কি পূ যথন কর্মণামর পরমেশ্বর তাহাদিগের উপর ঐ সমস্ত মনোহর কর্ম্মের ভারার্শণ করিয়াছেন, তথন তাহা স্থানররূপ পরিপালন করণাথি তাসংক্রান্ত সমস্ত বিধরে জ্ঞান উপার্জন করা তাহাদের পক্ষে সর্বতোভাবে বিধেয়।

প্রথমতঃ। যাহাতে আপনার ও সন্তানের শরীর স্কৃত্ত শ্বচ্ছন্দ থাকে, তাহার উপায় করা জননীর প্রধান কর্ম। সন্তানের শারীরিক প্রকৃতির গুলাগুল পিতা মাতার শারীরিক প্রকৃতির উপর সম্পর্ণরূপ নির্ভর করে। অতএব, সন্তানের কল্যাণ উদ্দেশেও, তাহাদিগের স্বীয় শরীর স্কুম্ব রাখিবার নিমিন্ত যত্ন করা कर्छवा। जननी श्रीव मञ्जातनत (श्रश्न-वस्तत (व्ययन वस थारकन) এবং যেরূপ অকপট হৃদরে একান্ত মনে তাহার কল্যাণ প্রার্থনা করেন, ভূমগুলে তাহার আর দিতীয় উপমান্থল নাই। তিনি সম্ভানের নিমিত্ত বথার্থ ই প্রাণ পর্যান্ত সমর্পণ করিতে পারেন। কিন্তু তন্যাও তন্যার এরপে একান্ত শুভাভিলাধিণী হইয়াও যে জ্ঞান-বিরহে তাহাদের জীবন-রক্ষণে ও স্বাস্থ্য সাধনে অসমর্থা হন, এবং তাহাদের নিতান্ত অগুত-সূচক কর্মকে গুভসূচক জ্ঞান করিয়া তাহার অন্তর্গান করিয়া থাকেন, ইহা মৎপরোনান্তি যন্ত্র-ণার বিষয়। প্রমেশ্বর পশুপক্ষাদি ইতর প্রাণীদিগকে যে সমস্ত. ভ্রান্তি-শৃত্ত স্বাভাবিক সংস্কার প্রদান করিয়াছেন, তাহারা সেই সমুদায়ের বশবর্ত্তী থাকিয়া শাবকগণকে স্থচারুরূপে পরিপালন করে। কিছ তিনি যথন মহয়দিগকে সেরপ অভান্তসংস্কার

প্রদান না করিয়া তদপেক্ষা উৎক্ষষ্টতর বৃদ্ধিবৃদ্ধি প্রদান করিয়াছেন, তথন তাঁহাদের সম্ভানগণের রক্ষণাবেক্ষণার্থে তিথিয়ক সমুদার বিছ্যা রীতিমত শিক্ষা করা কর্ত্তবা। তাহাদিসের শরীর সুস্থ রাখা অপেক্ষা মাতার অধিকতর বাঞ্চিত ও গুরুতর কর্ত্তবা আর কি আছে? অতএব, তদর্থে শারীরস্থান ও শারীরবিধান বিল্যা অধ্যয়ন করিয়া শারীরিক নিরম শিক্ষা করা স্ত্রীগণের পক্ষে সর্বতোভাবে বিধের। প্রশিক্ষ চিকিৎসকদিগের স্থার তাঁহাদের ঐ উভর বিদ্যায় বিশিষ্টরূপ বৃংপর হওয়া আবশ্রুক না হউক, কিন্তু শরীরের যে যে অংশ ও যে নিয়মের উপর শারীরিক স্বস্থতা নির্ভর করে, তির্বিদ্বের জ্ঞান উপার্জন করা নিতান্ত আবশাক তাহার সন্দেহ নাই।

ছিতীয়তঃ। শিশু সন্তানদিগকে স্থল্যরূপ শিক্ষিত ও বিনীত করা জননীর অন্ত একটি প্রধান কর্ম। বেরপ শিক্ষিত ও বিনীত করিলে বৃদ্ধি ও ধর্ম প্রবৃত্তি সমৃদায় প্রবল হইয়া উঠে এবং নিরুষ্ট প্রবৃত্তি সমৃদায় প্রবল হইয়া উঠে এবং নিরুষ্ট প্রবৃত্তি সমৃদায় তাহাদের বশবর্তী হইয়া কার্য্য করে, শিশুগণকে সেইরপ শিক্ষিত ও বিনীত করা কর্ত্তবা। এই পরম রমণীয় মনোর্থ্য সাধন করিতে হইলে, আমাদের কি কি মনোরুত্তি আছে, কোন্ বৃত্তির কিরূপ স্থভাব ও কি প্রয়োজন, তাহাকে প্রকল বা স্ক্রিক করিতে হইলে কি উপায় কর্ত্বব্য, কোন্ বিষ্কৃত্ত প্রস্থিত হইলে কোন্ বৃত্তি উত্তেজিত হয়, এই সমৃদায় বিষয় স্থপালী ক্রমে শিক্ষা করিবার নিমিত্ত মনোবিষয়ক বিলা অধ্যয়ন করা কর্তব্য। দিক্ষন ব্যতিরেকে অসীম প্রায় মহাসমুদ্রে সমৃদ্রপাত পরিচালন করা আর মনোবিস্থা ও ধর্মনীতি বিলায় বৃংপন্ন না হইয়া বালক বালিকাদিগকে শিক্ষিত ও বিনীত করিবার চেষ্টা পাওয়া উভয়্বই তুল্য।

তৃতীয়ত:—শিশুগণ সচরাচর যে সকল বস্তু দেখিতে পায়, মাতাকে সর্বাদাই তাহার বিষয় জিজ্ঞানা করিয়া থাকে। বায় বহিতেছে, মেঘ উঠিতেছে, বৃষ্টি হইতেছে, চক্র ও হুর্যা উদিত হইতেছে, নক্ষত্ৰ সকল প্ৰকাশ পাইতেছে ইত্যাদি বিবিধ বিষয় দৃষ্টি করিয়া তাহারা জননী, পিতামহী, মাতামহী, প্রভৃতিকে সে স্মুদায়ের কারণ সতত জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে। তাঁহারা এ সমস্ত স্বভাবসিদ্ধ ব্যাপারের কিছুই অবগত নহেন, তত্তদ্বি<sup>স</sup>্মে যে সকল প্রগাত সংস্থার উভিচাদের অন্তঃকরণে আরুত হট্যা রহিয়াছে, শিশুগণকেও তাহাই শিক্ষা দিয়া থাকেন। ইহাতে শৈশব কালেই অশেষবিধ কুসংস্কারের মূল লোকের চিত্ত-ভূমিতে রোপিত হইয়া বুদ্ধি পাইতে থাকে। অতএব, চতঃপার্ম্বরতী সমস্ত বিশ্ব-ব্যাপার যে সকল গুভকর নিয়মানুসারে সম্পন্ন হইতেছে তাহা স্বপ্রণালী ক্রমে শিক্ষা করা স্তীলোকদিগের পক্ষে অব্ল কর্ত্তবা, এবং তদর্থে তাঁহাদিগের পদার্থবিছ্যা, রুসায়ন, প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত, নানাজাতীয় পুরাবৃত্ত ও মদেশীয় সামাজিক বাবস্থার বিষয় অধ্যয়ন করা বিধেয়। ভুবন বিখ্যাত নেপোলিয়ন কৃতিয়া গিয়াছেন, উত্তর কালে সন্থানের সদসৎ চরিত্র উংপন্ন হওয়া মাতার উপরে সম্পূর্ণরূপ নির্ভর করে।

চতুর্থতঃ। যে সমস্ত শুভকর বিষয় স্ত্রীলোক মাত্রেরই শিক্ষা করা কর্ত্তবা, তাহাই এ স্থলে প্রদর্শিত হইল। তদ্তির তাঁহাদের গীত বাখাদি কতকগুলি মনোরঞ্জন গুণ থাকিলে সংসারাশ্রম অনুপম স্থবের আম্পান হইয়া উঠে। বৌধ হয়, গৃহীর গৃহ এই সম্পায় রমণীয় গুণে বিভূষিত হইবে বলিয়াই,পরমেধর স্লীজাতিকে স্থমধুর স্বর ও স্থকোমল কর প্রদান করিয়াছেন। অত্তব, তাহাদিগকে এই সমস্ত রমণীয় গুণের উপদেশ দেওয়া কল্যাণকর ব্যতিরেকে কদাপি অকল্যাণকর নহে। তাহাদিগের জ্ঞান্ত গুরুতর বিস্তা অধ্যয়ন করা আবশ্রুক বলিয়া এই সম্পায় স্থ্যকর বিষয়ের অমুশীলনে একেবারে ওদান্ত প্রকাশ করা উচিত নহে।

স্ত্রীগণ এইরূপ স্থচায় শিক্ষা লাভ করিলে. ভূমগুলে স্থথ ও শোভার পরিদীমা থাকে না। জনসমাজে তাহাদের মান ও মর্যাাদা বৃদ্ধি হয়, সস্তান সকল শৈশবকালে উত্তমরূপে রক্ষিত ও বিনীত হইয়া উত্তর কালে পুণা প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে এবং বিশুদ্ধ-চরিত্র স্থাশিক্ষিত পুরুবেয়া বিভাবতী গুণবতী অবলা-দিগের সহিত সহবাস ও সদালাপ করিয়া মনের ক্ষোভ নিবারণ পূর্বাক সংসারে স্থনির্মাল স্থা-প্রবাহ প্রবল করিতে পারেন।

স্ত্রী পুরুষ উভন্ন জাতির কোন্ কোন্ বিদ্যা অধানন করা উচিত, তাহার ছুল বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে। এই ক্ষণে শিক্ষা-কার্য্য-সংক্রান্ত অন্তান্ত বিষয়ের বিবেচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

শিশুগণকে বিপ্তা-শিক্ষা দেওয়া যে অতান্ত উপকারী ইহা

সকলেরই এক প্রকার হৃদয়দম আছে, কিন্তু ত'হাদিগকে উপদেশালুরূপ ব্যবহার করিতে অভ্যাস করানও যেনিতান্ত আবিশ্রক এ

বিষয়ে অনেকেরই উচিত্যত প্রতায় জ্মে নাই। জ্ঞানার্নীলন
ও জ্ঞানান্ত্রপ কর্ম সাধন অভ্যাস করা উভয়ই শিশুদিশোর শিক্ষাকার্য্যের অন্তর্ভ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। যেরূপ শিক্ষাপ্রণালী দ্বারা এই উভয় বিষয় স্থাসিক হয়, তাহাই সর্কোৎক্ষ্ট।
শৈশব কাল অব্ধি কর্ত্বা কর্মের অনুষ্ঠানে অনুরক্ত না হইলে,
উত্তর কালে তাহাতে অনুযাগী হওয়া স্থকটিন হয়। মনুয়া
অভ্যাসের দাস। যে বিষয় অভ্যাস করা যায়, তাহাতে প্রবৃত্তি ও
পটুতা জ্মেন। পাপানুষ্ঠান অভ্যাস করিলে, পুনঃ প্নঃ পাশ-

কর্মেই প্রবৃত্তি হয়, এবং পুণ্যাত্মষ্ঠান অভ্যাস করিলে সতত পুণা সাধনে অমুরাগ জন্ম। যদি কোন অন্ধকারময় কারাগার মধোকোন বাক্তিকে জনাবিধি বিংশতি বৎসৰ ব্যক্তম প্রয়েছ নিয়ত রুদ্ধ করিয়া রাখা যায়, এবং তথায় তাহার হস্ত-পদাদি অঙ্ক সম্দায় সঞ্চালনের কিছু মাত্র সম্ভাবনা না থাকে, তবে তাহাকে তথা হইতে বহিৰ্গত করিয়া জন-সমাজে আনমুন করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, দে অন্ত অন্ত লোকের ন্যায় স্থস্পষ্ঠ দেখিতে পায় না, কোন বস্তুর শব্দ শুনিলে, উহা কতদুরে অবস্থিত আছে, তাহা প্রকৃতরূপ অনুভব করিতে সমর্থ হয় না, এবং পদ দারা স্থির ভাবে গমনাগমন করিতে ও হত দারা শ্রমদাধ্য কার্য্য দম্দায় নির্বাহ 🚁রিতে সক্ষম হয় না। ইহার কারণ এই যে, শরীর ও ইদ্রিয়, সঞ্চালিত না হইলে, সবল ও কর্মণা হয় না, ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ ও অকর্মণা হইয়া পড়ে। বৃদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম প্রবৃত্তির স্বভাবও এইরপ। তাহারাও প্রকৃত বিষয়ে পুনঃ পুনঃ পরিচালিত না इहेल, उन्नज, बार्ब्जिज ও कर्याक्य इस ना। यनि निक्र थे थेविख সকল পুনঃ পুনঃ অতিমাত্র উত্তেজিত হইয়া জ্ঞান ও ধর্মের শাসন অতিক্রম করিতে থাকে, তাহা হইলে, তাহারা ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠে, এবং তাহাদিগকে চরিতার্থ করা অভ্যাদ পাইয়া দতত অসৎ পথেই প্রবৃত্তি জন্মে। অতএব, বাল্যকালাবধিই অবৈধ পরিত্যাগ ও বৈধ-কর্ম্মের অনুষ্ঠান অভ্যাস করা মনুষ্যের পক্ষে দর্বভোভাবে कर्छता । अञ्चर्धान ना कतिया (कवन क्छानानूनीनरन नियुक्त থাকিলে, শিক্ষা কার্য্যের সম্পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

যে প্রণালী অনুসারে শিক্ষিত হইলে, কশান্ত্র্যান অভ্যাস করিতে হয়, তাহা আনুষ্ঠিকী প্রণালী বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে। উপদেশ ও অনুষ্ঠান এ উভয়ের অনেক বিশেষ আছে। কোন বিষয় অবগত করাকে উপদেশ কছে, আর সেই উপদেশাস্থবায়ী কার্যা করাকে অগন্তান বলে। শারীরিক ও মানসিক শক্তি
পরিচালন পূর্ব্বক বিহিত কর্ম্মের অনন্তান করা ও তাহা অভ্যাস-গত
করা আন্তিকী প্রণালীর উদ্দেশ্য। বাায়ামবিষয়ক নিয়ম সম্পায়
আত করাকে তহিষয়ক উপদেশ বলা বায়, কিস্কু তাহাকে বাায়ামের
অনুষ্ঠান কহা যায় না। একাদিক্রমে শত বৎসর পর্যায়্প এরূপ
উপদেশ শ্রবণ করিলেও বাায়াম শিক্ষার কিছুমাত্র উন্নতি হয় না।
তাহা শিক্ষা করিতে হইলে. নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে হস্ত পদাদি
সঞ্চালন পূর্ব্বক পূনঃ পূনঃ বাায়াম করিতে হয়। তাহা হইলেই,
বাায়ামশিক্ষার উন্নতি হইয়া শ্রীর সবল হইতে থাকে।

শিশুগণের শারীরিক নিয়ম পরিপালন বিষয়ে যে বিশিষ্টরাপু
দৃষ্টি রাধা আবহাতক, প্রধান প্রধান বিছালরের অধ্যাপকেরা অনেকেই ইহা অবগত আছেন তাহার সন্দেহ নাই ৷ কিন্তু "শরীর
সঞ্চালন করিবে", "পরিঙ্গত পরিচ্ছন পাকিবে" ইত্যাকার
উপনেশ বচন উচ্চারণ করিয়া ক্ষান্ত থাকিলে, সে উপনেশে তাদৃশ
ফল দর্শে না ৷ বালক বালিকাদিগের তদমুরূপ অনুধানে ব্যবস্থা
করিয়া দিতে হয় ৷ এই নিমিন্ত ইয়ুরোপের অন্তর্ম্মন্তরী অনেক
বিস্থালয়ের অধ্যক্ষেরা ছাত্রদিগের শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন
বিষয়ে বীতিমত ব্যবস্থা করিয়া দেন !\*

শারীরিক স্বস্থতা লাভ পরম সৌভাগ্যের বিষয়। শরীর স্থ না থাকিলে, প্রধান প্রধান মনোবৃত্তিও তেজম্বিনী হইতে পারে না। অতএব এক্ষণকার বিশুদ্ধ-বৃদ্ধি-সম্পন্ন প্রধান পণ্ডিতেরা

<sup>\*</sup> সম্প্ৰতি কলিকাডার অধান প্ৰধান বিদ্যাপ্ৰেও গান্ধাম শিক্ষার বংবরা হইয়াছে।

ত্বাপের শরীর স্বস্থ ও সবল করিবার উপার সাধন করা তাঁহার শিক্ষাকার্যোর এক প্রধান অল বলিরা অবধারণ করিরা। তরিষয়ে জনক জননীর, বিশেষতঃ জননীর বেরূপ ষত্ব
কর্ত্তবা, তাহা ইতি পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইরাছে। বিভালয়েও
ত হানে অবহিতি, ধৌত-বক্র পরিধান, বিভার-বার্-সেবন
নিয়মে শরীর-সঞ্চালন ইত্যাদি শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন
করিরা নিরস্তর অতি প্রগাঢ় মানসিক পরিশ্রম করিলে মনও
ক্রিয়া নিরস্তর প্রতিষ্ঠিত কোন কোন বিভালয়ে বালকগণের
ক্রিয়া দেখিলে বোধ হয়, এক্রণে ভূমগুলে এ সকল বিষয়ে যেরূপ
স্বস্ত্তি সিদ্ধ স্থচার মত প্রচারিত হইতেছে, তাঁহারা তাহার
দংবাদও রাথেন না।

বালক নিগকে বস্তু-বিশেষের স্থভাব ও গুণাগুণ অবগত করাকে তত্তবিষয়ক উপদেশ কহা যায়, আর তাহাদের নিজ বৃদি পরিচালন পূর্কক সেই দকল বিষয়ের পর্য্যালোচনা, পরীক্ষা, শৃঞ্জালবন্ধন ও ইতর বিশেষ করাকে বৃদ্ধি প্রক্রিয়ার অফুষ্ঠান বলা যাইতে পারে। যথন বালক বালিকারা কোন বস্তুত্ত বিষয় শিক্ষা করে, তথন বাহাতে আপনারা তাহার আকার, প্রকার, লঘুড, গুরুড, কাঠিল, কোমলতা, ঘনত তারলা প্রভৃতি প্রতাক্ষ পরীক্ষা করিয়া ।
দেখিতে পারে, এবং তাহা কোন্ দেশে কি রূপে উৎপন্ধ হয়, কি প্রকারেই বা প্রাপ্ত হওয়া যায়, কোন্ বস্তুর সহিত মিশ্রিত হইলে তাহার কিরূপ গুণ প্রকাশ পায়, এই সমস্ত বিষয় স্বিশেষ অফু

সদ্ধান ও পর্যালোচনা করিয়া ব্ঝিতে পারে, তাহার ব্যবহা করা করিয়া। তাহাদিগকে এইরূপ শিক্ষা দান করাই উচিত কর। এইরূপ শিক্ষা দান করাই আফুটিকী প্রণালীর উদ্দেশ্য। এরূপ শিক্ষার ফল কেবল উপস্থিত বিবয় শিক্ষা-মাত্রে পর্যাপ্ত হয় না। ইহাতে ব্দির্ভি সম্দার ক্রমশঃ উন্নত ও পরিপক হইয়া উওর কালে অশেব উপকার সাধন করিতে থাকে।

ধর্মোপদেশ ও ধর্মানুষ্ঠান এই উভয়েও অনেক বিভিন্নতা আছে। প্রমারাধ্য পিতা মাতাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করা কর্ত্তব্য, ইহা ৰালকদিগকে অবগত করাকে তদ্বিধয়ের অনুষ্ঠান বলা যায়। এক্ষণে যেরূপ শিক্ষা-প্রণালা সচরাচর প্রচলিত, বালকেরা তদত্ব-সারে গ্রন্থবিশেষ অধ্যয়ন কালে কিছু কিছু হিতোপদেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু শিক্ষকেরা তাহাদিগের তদত্তরাপ অনুষ্ঠান বিষয়ে কিছুমাত্র মনোযোগ করেন না। তাহারা পাঠ-স্থানে যে সমস্ত স্থাময় বচন শিক্ষা করে, তথা হইতে বহির্গত হইয়া তাহার নিতান্ত বিরুদ্ধ ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হয়। অত-এব, তাহাদের পরম পরিগুদ্ধ পুণাপদবী অবলম্বন করা দূরে থাকুক, প্রত্যুত পাপানুষ্ঠানেই পুনঃ পুনঃ প্রবৃত্তি জন্মে। তাহারা বাল্যকালে যে সমস্ত কদভ্যাস পাশে বন্ধ হয়, যৌবন ও প্রোচাব-স্থায় যে তাহা পরিপক হইনা উঠিবে ইহাতে সন্দেহ কি ভালাকের निक्रहे প্রবৃত্তি সকল স্বভাবতই প্রবল থাকে, এবং সর্ব্ব স্থানেই স্বীয় স্বীয় বিষয়,প্রাপ্ত হইয়া সতত উত্তেজিত হয়। তাহাদিগকে দমন বাতিরেকে কলাপি বর্দ্ধন করিবার নিমিত্তে প্রয়াস পাইতে হয় না। ধর্ম প্রবৃত্তির বিষয় ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। অহরহঃ যত্ন প্রকাশ পূর্বক তাহাদিগের উন্নতি সাধনের চেষ্টা না করিলে, ভাহারা নিত্তেজ ও তুর্বল হইয়া পড়ে, এবং নিক্ট প্রবৃত্তি সমুদায় ক্রমে ক্রমে প্রবল হইয়া উঠে। পুনঃ পুনঃ পুণাামুগ্রান স্বারা ধর্ম-প্রবৃত্তিদিগকে বলবতী করা অধর্মারূপ মহারোগের যেমন ঔষধ এমন আর কিছুই নহে। যথন কোন স্থশীল বালক কোন দীন অন্ধ, নিরাশ্রয় ব্যক্তির গুরবস্থা দেখিয়া তাহার প্রতি দয়া প্রকাশ করে. তথন ভাহার উপচিকীর্ঘা-বৃত্তি চালিত ও চরিভার্থ হয়। যথন কেহ পরম ভক্তি-ভাজন প্রমেশ্বরের অনস্ব জ্ঞান ও অপার কারুণাম্বরূপের বিষয় পর্যালোচনা করিয়া ভক্তি-রুসে আর্দ্র হইতে থাকে, তখন তাহার ভক্তিবৃত্তি পর্য্যাপ্ত রূপে চরিতার্থ হয়। যথন কেহ আপনার বা অন্যের অনুষ্ঠিত কোন কর্ম্মের ওচিতানৌচিতা-বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া তদ্বিষয়ে স্বাভিমত প্রকাশ করে, তথন তাহার স্থায়পরতা প্রবৃত্তি পরিচালিত হয়। অতএব, শিশুগণের ধর্মপ্রারি সমুদায় মার্জিত ও উন্নত 'করিয়া তাহাদিগের 'স্কার-निक्ठिन शूगाजाश विश्वक मिलिल श्रीकानन कतिए इट्रेस. তাহাদিগকে যেমন জ্ঞানশিক্ষা দেওয়া উচিত, সেইরূপ পর্ব্বোক্ত-কর্ত্তব্য কর্মের অফুষ্ঠান স্তত অভ্যাস আবশ্রক।

বালক বালিকাদিগের ধর্মপ্রপ্রতি সম্দায়কে বলবতী তেজস্থিনী করা বেমন আবগুক, তাহাদিগের নিরুষ্ট প্রবৃত্তি সম্দায়কে
সংযত করিয়া বৃদ্ধির্ত্তি ও ধর্মপ্রতির বশবর্তিনী করাও সেইরূপ
আবগুক। নিরুষ্ট প্রবৃত্তি সভাবতই তেজস্থিনী; সর্বাদা স্থীয়
স্থীয় বিষয় প্রাপ্ত হইলে, উত্তরোত্তর আরও প্রবল হইয়া উঠে।
ক্রোধের বিষয় উপস্থিত হইলেই ক্রোধের উদয় হয়, এবং
লোভের সামগ্রী প্রত্যক্ষ হইলেই লোভের সঞ্চার হয়। অতএব,
যে সমস্ত বিষয় দারা ছপ্রবৃত্তি উপস্থিত হইতে পারে, বালক
বালিকাদিগকে তৎসন্ধিধানে স্থাপিত করা কোন রূপেই শ্রেম্কর

নহে. এবং বে সকল লোক সে সকল বিষয়ে বিরাগ ও বিষেষ প্রদর্শন না করিয়া কথা-প্রসঙ্গে আমোদ প্রকাশ করিয়া খাকে, ভাহাদিগেরও সহিত সহবাস করিতে দেওয়া বিধের নহে। বেরূপ কথাবার্ত্তার সে সকল বিষয়ের প্রতি অবজ্ঞা ও অপ্রদা প্রকাশ পাইতে পারে, শিশুগণের সমীপে তাহাই উপস্থিত করা কর্ত্তবা।

যেমন, নির্মাণ জলের সহিত চুর্গন্ধ বস্তু মিশ্রিত হইলে, সে জ্বও তুর্গন্ধ হয়, সেইরপে, তুর্জনের সহিত সতত সংস্থা করিলে সাধু জনেরাও অসাধু ভাব প্রাপ্ত হয়। অতএব সম্মানদিগকে অধর্ম-পরায়ণ অশান্ত বাক্তিদিগের এবং চুর্ব্বিনীত তঃশীল বালক-দিগের সহিত সহবাস করিতে দেওয়া কোন মতেই উচিত নহে. প্রত্যত সর্বাদা সজ্জনদিগের সংসর্গে রাখাই বিধেয়। যে বালক ইন্দ্রি-পরায়ণ অশান্ত লোকের সম্প্রদায়ে নিয়ত অবভিতি করে. আর যে বালক সচ্চরিত্র সাধু মণ্ডলীতে থাকিয়া রীতি নীতি শিক্ষা করে. এ উভয়ের চরিত্র পরম্পর বিস্তর বিভিন্ন হয় তাহার সন্দেহ নাই। যে স্থানে পুণারূপ পবিত্র সমীরণ সতত সঞ্চরণ করিতেছে. জ্ঞানস্বরূপ স্থথময়ী নদীর স্থললিত লহরী-শ্রেণী সর্বনা সমূতি 🤉 হইতেছে, এবং স্বয়র্গভ সম্বোধ-স্থা অবিরত নিঃস্ত হই া প্রম রমণীয় অনির্বাচনীয় ভাব প্রকাশ করিতেছে, সেই স্থানে শিশু সন্তানগণকে স্থাপন করাই শ্রেয়ংকল। কিন্তু অবনিমণ্ডলে এরূপ রমণীয় স্থান ও এতাদৃশ স্থাবহ সংস্কৃত্ত সম্পত্তি। এই উদ্তর লাভার্থে অপ্রসাধারণ সকলকে স্থানিকিত ও সুবিনীত করিবার উপায় করা মন্তুয়ের এক প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম। কত দিনে আমাদিগের এই গুরুতর ধর্মে দৃঢ়তর প্রতীতি জ্বনিবে তাহা কে বলিতে পারে ?

-শিশুগণ যেরূপ দৃষ্টান্ত দেখে, সেইরূপ শিক্ষা করে, সেইরূপ শ্র করে এবং ক্রমে ক্রমে ভাহাদিগের চরিত্র সেইরূপ হইরা ঠে। বিশেষতঃ, গুরুজনদিগের যেরূপী আচরণ দেখিতে পার, াহাদের সেইরূপ প্রবৃত্তি জন্মান সর্বাপেক। অধিক সম্ভব। অত-📆. বালক বালিকা দিগকে স্থশীল সচ্চরিত্র করিতে হইলে, জনক ন্নী ও শিক্ষাগুৰুকেও দেইরূপ হইতে হয়। \*গাঁহারা পাপুরুপঙ্কে · তিত হইয়া পরিসুষ্ঠিত হইতেছেন, তাঁহাদের কুথা কি কহিব ? জীহারা স্বীয় সন্তানগণের যত অকল্যাণ উৎপাদন করিতেছেন. 🔭 বাধ হয়, ভূমণ্ডলে অন্ত কাহারও কর্তৃক এত হইবার সম্ভাবনা 📰 ই। ছর্কাক্য-কথনু, অশিষ্ঠাচরণ, ভৃত্যাদিকে প্রহার করণ, শিশুগণকে শারীরিক-দণ্ড-প্রদান ইত্যাদি কতকগুলি কুরীতিও স্থাশেষ অনর্থের হেতু। যে সমস্ত শিশু সতত এই সকল ব্যবহার 🚾 তাক্ষ করে তাহাদের কারুণার্মাভিদিক্ত স্থকুমার ভাবের তিরোভাব হইরা ক্রমশঃ উগ্র ভাবেরই আবির্ভাব হয়। শিশুগণকে 🐌টুবাকাবলা, প্রচণ্ডরূপ তাড়নাও ভৎসনা করা এবং শারী-্রিক দণ্ড প্রদান করা অনিষ্টকর ব্যতিরেকে কদাপি ইষ্টকর নছে। তদারা তাহাদের কেবল কোধাদি রিপুই প্রবল হইতে থাকে। যাঁহার এমন অভিলায থাকে সন্তান সকল শিষ্ট, শান্ত, দ্য়ালু, ও স্থায়বান হউক, তাঁহাকেও তাহাদের সমক্ষে স্তত তদ্তু-রূপ আচরণ প্রকাশ করিতে হইবে। পিতা মাতাকে সর্বদা রাগ, দেষ, বিবাদ, কলহ ও অভাভ কুৎদিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত দেখিলে, সন্তানদিগেরও সেই সকল দোষ ক্রমে ক্রমে সঞ্চারিত ও আবিভূতি হইতে থাকে। তাহাদিগকৈ স্থ্যপুর মৃত্ বচনে সংযুক্তি-সিদ্ধ উপদেশ রেপুরা উচিত; ক্রোধ প্রকাশ করিয়া তাহাদিগের ক্রোধ

বিপুর উত্তেজনা করা কর্ত্তব্য নহে। যে গৃহ ও যে বিভালয় শান্তি ও সভোষের আলম্বনপে প্রতীয়মান হয়, তাহাই শিশু সন্তানগণের অবস্থিতির উপযুক্ত স্থান। কিন্তু । কি হঃথের বিষয়। এমন গৃহও হুর্লভ, এমন বিভালয়ও হুপ্রাগ্য।



একণে শিক্ষা-প্রণালী ও বিভালয়-সংস্থাপন বিষয়ে কিঞ্জিং না
লিখিয়া শিক্ষা-বিষয়ক প্রস্তাব শেষ করা যায় না। শিক্ষা-দান
বেমন গুরুতর বিষর, তাহা সম্পন্ন করা তদন্তরূপ কৃত্রিন কার্য।
অধ্যাপনার রীতি পদ্ধতি অতান্ত নিরুপ্ত অবস্থায় অবস্থিত থাকাতেই অভ্যাপি মহুয়ের যথোচিত শ্রীর্দ্ধ হয় নাই। এ বিষয়ের
উচিতমত উন্নতি হইলে, জনসমাজে পাপ, তাপ, রৌগ ও দ্মরিদ্যের বিস্তর লাঘব হয়, তাহার সম্পেহ নাই। এই শুভকর বিষবের রুঙান্ত লিখিতে হইলে, একথানি স্বতন্ত্র পুত্তক রচনা ক্রিতে
হয়। এস্থলে বাছলা-ভয়ে তৎসংক্রোন্ত কয়েকটি স্থল কথামাত্র
লিখিত হইতেছে।

বালক ভূমিষ্ঠ হইবার পরক্ষণ অবধিই শিক্ষা লাভ করিতে আরম্ভ করে। তাহার স্থকোমল নেত্র নিমিষে নিমিষে অশেষ-বিধ অদ্ভূত বস্তু দর্শন করে, এবং তাহার স্থকুমার কর্ণ প্রতিক্ষণে শুরু, লঘু, মধুর, কর্কণ, বিবিধ শব্দ শ্রবণ করিতে থাকে। তাহার শরীর যেমন চন্দ্রকলা-বৃদ্ধির ভার দিনে দিনে বৃদ্ধি পায়, মনোবৃত্তি সকলও সেইরপ দিন দিন বৃদ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। অতএব, নিতান্ত শৈশব কালাবধিই শিশুদিগের অন্তঃকরণকে উচিতপথে নিয়োজিত ও বিপথ হইতে নিয়ত্ত করিবার উপায় বিধান করা কর্ত্তবা। তাহাদিগকে প্রথমাবধি বিনীত না করিলে,

পরিশেষে বিনীত করা স্থকঠিন হইয়া উঠে। তাহাদিগের ছই বর্ষ ব্র্মঃক্রম পর্যান্ত মাতা ভিন্ন অক্ত কাহারও বনীভূত হওয়া সম্ভবে না। **७९काल (करन (ब्रह्म**ब्री कननीर कन्त्र-नन्तन चौत्र नन्तन ७ নন্দিনীগণকে অবলীলাক্রমে ১শিক্ষিত ও বিনীত করিতে পারেন। তথন তিনিই তাহাদের শিক্ষা-ভর ও তাঁহার স্কুকুমার ক্রোড়ই তাহাদের স্কুচারু শিক্ষার স্থান। যাহাতে তাহারা সুস্থ, স্বচ্ছন ও প্রফুল্ল চিত্ত থাকে, নানাপ্রকার প্রতাক্ষ-গোচর পদার্থ চিনিতে ও দেই সকলের গুণাগুণ জানিতে পাঁরে, কীট পতস্থাদি ইতর জন্তুদিগের ক্রেশেৎপাদনে ও প্রাণ-সংহার-কর্তে পরাত্মথ হয় এবং ঈর্যাদি রিপুর বশীভূত না হইয়া অক্সান্ত শিশুগণের সহিত সৌদ্ধত্য করিতে প্রব্রত্ত হয়, প্রথমাবধি তাছাই সাধন করা জননীর অবশ্র কর্ত্তব্য গুরুতর কর্মা। অন্ততঃ ছুই বৎসর পর্যান্ত শিশু-সন্তানগণের এইরূপ রক্ষণাবেক্ষণের ভার কেবল তাঁহাকেই অর্শে। তিনি তাহাদের স্বভাব-রক্ষের বীজ যেরূপ অন্ধরিত করিতে পারিবেন,উত্তর কালে তাহা হইতে তদত্ব-রূপ বৃক্ষই উৎপন্ন হইবার সন্তাবন।

সন্তানের বয়ংক্রম ছই বংসর অতীত হইলে, শিশুগণের শিক্ষো-প্রোগী কোন বিভালয়ে তাহাকে অধ্যয়নার্থ প্রেরণ করা করবা। এতদ্বেশ কুত্রাপি এরপ বিভালয় বিভ্যান নাই, অত্তএর তাহার কিরূপ ব্যবস্থা কুরিতে হয়, অনেকেই অবগত নহেনী। এরূপ শিশুশিকালয়ের ব্যবস্থা করা স্কঠিন কর্ম। এতাদৃশ অরবহয় শিশুগণকে শিক্ষা দান করা অতি হুরহ কার্যা। যাহাতে শিশু-গণ শিক্ষা-স্থানকে ক্রীড়া-স্থান ও শিক্ষা-কার্য্যকে আমোদের কার্য্য বিলয়া বোধ করে, তাহার উপায় করা আবশুক। শিশু-শিক্ষা-লয়ের ব্যবস্থা ও শিক্ষা প্রণালীর স্বিস্তর বৃদ্ধান্ত লিখিতে হইলে অত্যক্ত বাহলা ছইয়া পড়ে। অতএব তৰিষয়ের কেবল কৃতিপুর ছুল ছুল নিয়মৰাত্র উল্লেখ করা ঘাইতেছে।

১।—পাঠগৃহ প্রশস্ত ও পরিষ্কৃত করা উচিত, এবং ধাহাতে ভ্রাধো বিভন্ধ বায়ুর সঞার থাকে, তাহার উপায় করা কর্ত্তবা। হ্লির্মন বায়ু-সেবন, শরীর-সঞালন ও অক্স-পরিমার্জন, বস্ত্র ও বাসন্থান প্রক্ষালন ও পরিষ্কৃত-করণ, এই সমুদায় বিষয় সাধন করা যে অতান্ত হিতকারী ও নিতান্ত আবশ্রক, ইহা শিশুগণের হৃদয়ক্ষম করিয়া দেওয়া সর্বতোভাবে বিধের।

২।—বাহাতে তাহাদিগের অন্তঃকরণে সকল বিষয়ে বিশুদ্ধ ভাবের আবির্ভাব হয়, এবং সমুদায় অশুদ্ধ বিষয়ে বিশ্বাগ জন্মে, শিক্ষালয়-সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়েরই সেইরূপ বিধান করা কর্ত্তবা। এ নিমিত্ত, তাহাদের ক্রীড়া-ভূমি স্থপরিষ্কৃত ও পরিপাটী করা এবং তাহার প্রান্তভাগ ফুলর স্থলর পূর্ণা-বৃক্ষে স্থাণাভিত করা শ্রেষহর। তাহারা তাহার শোভা দেখিয়া সতত প্রকুল থাকিতে পারে, স্থতরাং তাহাদের অস্তঃকরণের বৃত্তি সমুদায় উভ্রেত্রের ক্রিত ও বিশোধিত হইতে থাকে।

্ত।—বেদ্ধপ ক্রীড়ায় হস্ত-পদাদি অঙ্গ সমুদায় সঞ্চালিত হইয়া বল বৃদ্ধি হইতে পারে, তাহাদের সেইরূপ ক্রাড়ার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া বিধেয়। বায়ু-সঞ্চার বিশিষ্ট অনার্ত স্থানই তাহাদের ক্রীড়ার মুখ্য স্থান।

৪।—বয়েবৃদ্ধি হইলে নানাপ্রকার লোকের সহিত যেরপ বাবহার করিতে হইবে, বিছালয়েই তাহা অভ্যাস করান কর্ত্তর। অভএব, শিশুশিক্ষালয়ের ছাত্র-সন্ধ্যা নিতান্ত অল হওয়া বিহিত নহে। পঞ্চাশের ন্যুন ও এক শতের অধিক না হইলেই ভাল।

 ৫।—তাহারা প্রস্পর কিরপ বাবহার করিবে, শিক্ষকেরা

তাহা নির্দেশ করিরা দিবেন, এবং যৎকালে তাহারা একত মিলি ভ হইরা জীড়া ও কণোপকথন করিবে, শিক্ষকেরা তাহাদের সমস্থি-বাাহারে ইতত্ততঃ অবস্থিতি করিয়া তৎসমুদার দর্শন ও প্রবণ করি-বেন, এবং তাহারা দোষ করিলে এক সময়ে শোধন করিয়া দিবেন।

৬।—শিকাণ্ডক শিশুগণের প্রতি সত্ত সেহ, দরা, বাৎসলা ও প্রদল্পতা প্রকাশ করিবেন, এবং স্বীর মনের সমধিক ক্ষৃত্তি-ভাব প্রদর্শন করিয়া তাহাদের মনোবৃত্তি সম্পার সতেজ করিয়া রাখিবেন, অগচ তাহারা বাহাতে অবাধা না হয়, এইরূপ করিয়া সকল কার্যাপন করিবেন।

৭।—শিশুগণ কীটপতঙ্গাদি দেখিলে তাহা ধৃত করিয়া নাই করে ইহাতে তাহাদিগের নির্দ্ধাচরণ করা ক্রমণঃ অভাস পাইয়া যার। অতএব, প্রস্তুত্ব পূর্ব্ধক এ বিবয়ের প্রতিবিধান করা কর্ত্তব্য। জীবজন্তুকে যাতনা দেওয়া যে বিষম বিগত্তি ধর্ম-শিক্ষ ক্রিয়া এ বিষয়ে তাহাদের প্রতীতি জন্মাত্রা, এবং কোন কোন পালিত পশুর প্রতি সতত সদয় বাবহার অভাস করাইয়া, তাহাদের প্রপাপান্ত্র সমূলে উন্মূলন করা স্ক্তোভাবে বিধেষ।

৮।—শ্রনা, ভক্তি, দ্যা, ক্ষমা, গ্রায়, সত্যা, সারল্য, তেপেলা, ওদার্যাভাব এই সমস্ত বিশুদ্ধ ধর্মের অনুষ্ঠান বিষয়ে শিশুগণকে অবিশ্রান্ত উৎসাহ প্রদান করা কর্ত্তব্য। রাগ, দ্বেষ, মিগাা, প্রতারণা,লোভ, মদ, মাৎস্ব্যা, খলতা কপটতা, ভীক্তা,নিষ্ঠুরতা, জন্মীলতা এবং অস্থান্ত সর্বপ্রকার অবৈধ ব্যবহার সমাক্ষপ দমন করা আবশুক। কোন শিশু কোন বিষয়ে উক্তরূপ অসুচিত আচরণ করিলে, তাহার শাসন না করিয়া নিষ্ঠতি দেওয়া উচিত নাত্ত্ব। অপরাপর সমাধ্যায়ী বালক হারা তাহার দোষাদোষ

বিকার করাইরা, ভাহাকে লজ্জিত ও ভিরন্থত করিরা, ভাহাতে
মির্ভ করা কর্ত্তর। শিক্ষাগুলুকে বিচার কর্ত্তী হইরা, ও বালকদিগকে জুরি অর্থাৎ পঞ্চারেৎ স্বরূপ করিরা এ বিষয়ের বিচারকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়। ইহা হইলে, দোঝী বালক যৎপর্যোনান্তি ঘুণা ও লজ্জা পাইয়া নির্ভ হইতে পারে, এবং অপরাপর
বালকগণেরও ভায়পরতার উন্নতি হইয়া অর্ধ্যাচরণে অপ্রদা
জনিতে পারে। তাহা হইলে, ভায়, সত্য ও দয়া শিশুশিক্ষালয়ের
স্থাপপ্র লক্ষণ স্বরূপ হইবে, এবং তথায় পূণ্যস্ক্রপ সমীরণ সত্ত
সঞ্চরণ করিতে থাকিবে।

১।—ভূতের ভর, ডাইনের আশকা, অুমূলক অলকণ ও
অন্তান্ত অনেক বিষয়ের কুসংস্কার জনসমাজে সর্ব্ধত ব্যাপ্ত ইইয়া
রহিয়াছে। যাহাতে এই সুমন্ত ভ্রমান্থর শিশুগণের চিত্ত-ক্ষেত্রে
বন্ধ মূল না হইতে পারে, উপদেশ দারা এবং কণাপ্রসঙ্গে এ সকল
বিষয়ে অনাদর ও উপহাস প্রকাশ দারা তাহার উপায় করা
আবশ্রক। এই সমন্ত বিষয়ের আশকা অন্তঃকরণে একবার
প্রবিষ্ঠি হইলে, নিঃশেষে নিদ্যাশিত করা স্থকঠিন হইয়া উঠে।

১০। — শিশুগণের শারীরিক শক্তি বর্দ্ধন ও ধর্ম প্রবৃত্তির উন্নতি সাধন বিষয়ে যেরপ বাবস্থা করা বিধেয়, তাহার কতিপয় উদাহরণমাত্র প্রদর্শিত হইল। তাহাদিগের বৃদ্ধির্ত্তি পরিচালন-বিষয়েও সমধিক যত্ন প্রকাশ করা কর্ত্তর। চক্ষ্ণ কর্ণাদি ইল্লিয় সকল সর্ব্বাতে সতেজ ও কর্মণা হয়। অতএব যদি নানাবিধ মন্তাব-জাত ও শিল্প-জাত বস্তু সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে দেখান ও তত্ত্বিষয়ে শিক্ষা করান যায়, তাহা হইলে তাহারা অতি অল্প সময়ে অনেক বিষয় শিক্ষা করিতে পারে। প্রথমে অক্ষর ও শক্ষ শিক্ষা করান অপেক্ষায় চতুঃপার্যবিত্তী প্রকৃত পদার্থ সকল প্রতাক্ষ

क निका करान रव अधिक উপकारी, देश धक्त निःमस्मर अत-ধারিত হইরাছে। শিশুগণ বর্ণ ও শব্দ শিক্ষার কোন রূপেই অফু. त्रक नहर, किंबु तुक, नठा, खब, फन, मन, शुन, शकी পতক, মুনার ধাত্মর পারাণ্মর ও চিত্রমর প্রতিরূপ ইত্যাদি প্রাক্ত পদার্থ সমুদার দর্শন ও তত্তবিষয় প্রবণ করিবার নিমিত্র অতিমাত্র আপ্রহ ও সাতিশয় ঔৎত্বকা প্রকাশ করিয়া থাকে। অতএব, বিস্থালয়ে পূর্ব্বোক্ত নানাবিধ সজীব নিজীব এবং চুর্ল্ড সামগ্রী সকলের জড়মর প্রতিমূর্ত্তি ও চিত্রময় প্রতিরূপ সঙ্কলন করিয়া রাখা সর্বতোভাবে বিধের। শিশুগণকে সর্বাতো কেবল শক্ষিকায় নিযুক্ত না করিয়া স্প্রপালী ক্রমে সেই সকল বস্তুর আকার, প্রকার, গুণাগুণ বিষরে উপদেশ প্রদান করিলে, তাহারা প্রফুল্ল মনে অল্ল কালে অশেষ বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিতে পারে. এবং দেই সঞ্চিত জ্ঞান উত্তর কালে অশেষবিধ প্রগাঢ় বিভার অনুশীলন বিষয়েও বিশিষ্ট্রূপ উপকারী হইতে পারে। শিশুগ্র নিতা নিতা নৃতন বিষয় শিক্ষা করিতে ভাল বাদে, অতএব, স্থ-কৌশলসম্পন্ন সত্নপদেশ প্রদান করিয়া তাহাদিগের উদ্দীপ্ত কৌতৃ-হল চরিতার্থ করা কর্ত্তবা; কিন্তু তাহাদিগকে একবারে এক ঘণ্টা অপেক্ষায় অধিক সময় পাঠ শিক্ষায় নিযুক্ত রাখা উচিত নহে। নানাপ্রকার বস্তুর গুণ, বছবিধ পশুপক্যাদির সভাব, দেশ নগরাদির নাম, কিছু কিছু অঙ্ক, রেখা-গণিত সংক্রাস্ত কেত্র সমুদায়ের আকার, অন্ন অন্ন ধর্মনীতি-বিষয়ক প্রস্তাব, এতাবন্মাত্র শিশুশিক্ষালয়ে শিক্ষা দেওয়া উচিত।

এরপ শিশু-শিক্ষালয়ের শিক্ষকতা কার্য্য সম্পাদন করা সহজ বিষয় নহে, অনেকানেক অসাধারণ গুণ অপেক্ষা করে। যিনি শ্বয়ং অশেষবিধ বাস্তবিক বিষয় স্থলররূপ শিক্ষা করিয়াছেন এবং তাহা অবলীলাক্রমে অনভিজ্ঞ বালফ্রির হান্যক্রম ক্রাইতে পারেন; যিনি শান্ত, সদয়, ক্রাবান, বৈর্য্যান, মধুরভাষী, এবং সভত হাঠান্তকরণ ও প্রসম্বদন; যিনি শিশুগণের প্রতি মাতৃণ বং ক্রেপ্রপ্রশান্ধ ও ব্য়ন্তের জায় সম্ভাব প্রদর্শন পূর্বেক তাহাদের প্রীতির আম্পদ ও শ্রদ্ধার ভাজন ইইতে পারেন, এবং যিনি পার্ক্ত শিক্ষা বিষয়ে তাহাদের কন্তক্রণ আকর্ষণ ও তাহাদের মনোর্ভি সকল সংপথে সঞ্চালন করিবার স্থানর কৌশল অবগত আছেন, তিনিই শিশুশিক্ষালয়ের শিক্ষকতা-পদে অধিরত্ব হইবার উপযুক্ত পাত্র। রীতিমত শিক্ষা না করিলে, শিক্ষকতা-কার্য্য স্থান্ম করিয়া যায় না। অতএব, তহিষয় শিক্ষা দিবার নিমিত্তে এক স্বতন্ত্র শিক্ষা স্থান সংস্থাপন করা আবশ্রুক। যাহারা তথায় শিক্ষকতাকার্য্য শিক্ষা করিয়া পরীক্ষোত্রীণ ইইবেন, তদ্তির অন্ত কোন ব্যক্তিকে তৎকার্য্য নিযুক্ত করা কর্ত্র্যা নাত্রুহ।

শিশুগণ ৬।৭ বর্ষ বরঃক্রম পর্যান্ত শিশুশিকালরে শিক্ষিত হইলে, তাহাদিগকে তদপেকার উৎকৃষ্টতর এরপ কোন বিভালরে নিযুক্ত করা উচিত, যে তথার ১৪।১৫ বংসর বরঃক্রম পর্যান্ত অবস্থিত হইয়া অপেকারুত গুরুতর বিষয় সম্দার অধারন করিতে পারে। জ্ঞানের উরতি ও জ্ঞানশিকার অন্থরাগ উংপর হওয়া শিক্ষান্থানের পারিপাটোর উপর বিস্তর নির্ভর করে। অতএব, শিশুশিকাল্যের স্থায়া এরপ বিভালরও প্রশন্ত স্থানে নির্দাণ করিয়া পরিদ্ধত পরিছের রাখা বিধের। পাঠগৃহ ও তাহার পার্মবর্তী ভূমিখণ্ডের যেরপ পরিপাটী হইলে, বালকগণের চি রঞ্জন ও শিক্ষান্থক্ল হইতে পারে, সেইরূপ করাই বিধের। ঐ পার্মবর্তী ভূমিখণ্ড স্থানর পথ ও মনোহর বৃক্ষ-শ্রেণীতে স্থাণাভিত করা এবং স্থানে স্থানে বৃক্ষন্তাদি প্রণালী-বন্ধ করিয়া উদ্বিত্যা শিক্ষার

উপযোগী করিয়া রাখা আবশ্রক। যদি উল্লিখিত প্রমোদকর পথের মধ্যে মধ্যে নিবিড় স্থান ও পরিষ্কৃত আসন প্রস্তুত করিয়া রাখা যার, তাহা হইলে, বালকেরা সমরে সমরে, সেই পথে ভ্রমণ ও উপবেশন পুরংসর অশেষবিধ বোধ্জনক বিষয়ের প্রসঙ্গ করিয়া শ্বলকিত হইতে পারে। তাহারা যদি এমন রম্য স্থানে স্থানিপুণ শিক্ষক সন্নিধানে স্থপ্রণালীক্রমে শিক্ষা করিতে পায়, তাহা হইলে, বিষ্যালয়ের প্রতি বিরাগ ও বিষেষ প্রকাশ করা দূরে থাকুক, তাহা পরম স্থাকর সুরমা-স্থান জ্ঞান করে, তাহার সন্দেহ নাই। • কিন্তু কেবল স্থথকর কেন। উল্লিখিত প্রকৃষ্ট পদবী সমুদায়কে ছাত্রগণের শিক্ষাসাধন ও চরিত্রশোধনের বিলক্ষণ উপযোগী করা যাইতে পারে । যদি ঐ পথের মধ্যে দক্রেটিদ, বেকন, নিউটন, क्वाकिनन, भारकन, अग्रामिः हैन, व्याग्राबहे, ভाकताहार्या, तामरमाइन রায় প্রভৃতি জগদ্বিখাত মহাত্মাদিগের বিশেষতঃ যাঁহারা প্রথম বয়সেই জ্ঞানামূশীলন ও ধর্মামুগ্রান বিষয়ে বিশেষরূপ যশোভাজন হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের প্রতিমূর্ত্তি স্থানে স্থানে করা যায় এবং মধ্যে মধ্যে কাষ্ঠফলক রোপণ করিয়া পরমার্থ-ঘটিত ও স্থনীতিস্চক নীতিদার ও পদার্থবিভাদি বিজ্ঞানশাল্ত সম্বন্ধীয় দিদ্ধান্তিত কথা দকল খোদিত করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে, ঐ সমুদায় বিষয় বালকদিগের নেত্রপথে \*সভত হইয়া নিরস্তর স্মরণারুত থাকে, এবং শিক্ষকৈরাও সময়ে সময়ে দেই সমুদায়ের তাংপর্যা বিবরণ ও পূর্ব্বোল্লিখিত মহামুভব ব্যক্তি-দৈগের সচচরিত্র ও সম্বিভার বিষয় বর্ণন করিয়া ছাত্রগণের দৃঢ়তর রূপে হৃদয়ক্ষম করিতে পারেন।

অপর সাধারণ সকলের কোন্ কোন্ বিষয় শিক্ষা করা কর্ত্তব্য, তাহা ইতিপুর্ব্বে নির্দেশ করা গিরাছে, সেই সকল বিষয় বালক- নিগের হৃদয়ক্ষম করিয়া দিবার নিমিত্ত যে সমস্ত উপকরণ আবেশ্রক, আহা সক্ষলন করিয়া বিস্থালয়ে স্থাপন করা কর্ত্তব্য। পদার্থ-বিভাসংক্রাপ্ত নানাবিধ বিষয় প্রত্যক্ষ পরীক্ষা করিয়া দেখাইবার নিমিত্ত দ্রবীক্ষণ, অহুবীক্ষণ, তাপমান, বাতনির্ধান, দিপর্শন প্রভৃতি বিবিধ যক্ত, সংগ্রহ করিয়া এবং বাষ্পীয় যন্ত্র, বার্থবন্ত, বার্ববন্ত, প্রভৃতির প্রতিক্রপ প্রস্তুত করিয়া রাথা আবশ্রক। প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত শিক্ষা দিবার নিমিত্ত জীবিত অথবা মৃত মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি জন্ত, নানাদেশীয় নানাবিধ রক্ষ লতাদি উদ্ভিজ্জ, ও অর্ণ, রৌপ্য, তাম, পারদ লোহ, সীসক, গান্ধক, প্রাটনম প্রভৃতি যাবতীয় প্রকার আকর্মাত বস্তু, সক্ষলন করিয়া রাথা বিধের। যে সমস্ত উদ্ভিজ্ঞ ও জন্ত আহরণ করা অসাধ্য বোধ হয়, তাহার চিত্রময় প্রতিক্রপ রাথাও শ্রেম্বর।

বালকেরা অভাব-জাত ও শিল্প-জাত যে দদন্ত স্থাবর বস্তুর বিষয় শিক্ষা করে, তাহার স্থানর স্থানর চিত্রময় প্রতিরূপ দংগ্রহ করিয়া রাথা আবশ্রুক। নদী, সমুদ্র, পর্বত, রীপ, হ্রদ, গুহা,আগ্নেয় গিরি, জলপ্রপাত, উষ্ণ প্রপ্রবণ, সমুদ্রোপরিস্থ বরফরাশি, ববফপরিপূর্ণ ক্ষেত্র, বৃক্ষাদি-বিশিষ্ট স্থান্থ ভূমিথও, গ্রাম, নগর, স্থ্রপ্রদান কীতি স্তন্ধ, প্রধান প্রধান রাজ কার্যালয়, প্রধান প্রধান বিলোগার ইত্যাদি শিল্লোভূত ও অভাবোৎপল্ল যাবতীয় শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতিরূপ ও নানা দেশের উত্যোভ্য চিত্রময় ভঙ্গীও প্রস্তুত করিয়া রাখা বিধেয়। এই সমস্ত পরন শোভাকর প্রতিরূপ গৃহের ভিঙিতে চতুর্দ্ধিক স্থান্দ্রীভূত করিয়া রাখিলে, রালক বালিকাগণ সেই সমুদায় সতত দর্শন করিয়া তন্তৎসংক্রান্ত কত বিষয়ই সর্বাদা আরণ করিতে পারে, এবং সে সক্ল প্রসাদ্ধ পর্যানিনা করিয়া অহরহং কতই বা আহ্লাদিত হইতে গারে।

একপ্রকার কাচ নির্মিত ব্যন্ত আছে, উদ্ধারা দৃষ্টি করিলে, চিদ্রস্থ বস্তু প্রকৃত রম্ভর স্থার প্রতীয়মান হয়। বালকগণকে সেই বস্ত্র দ্বারা দৃষ্টি করাইলে, ভাহারা জ্ঞানামৃত্রস সংবলিত অপর্য্যাপ্ত আনন্দ-স্থা-পান করিতে থাকে।

এক্ষনে জর্মানি ও আমেরিকা বিভা-প্রচার বিষয়ে সর্ব্বপ্রধান হইরা উঠিয়াছে। রুষক, শিল্লকর প্রভৃতি অপর সাধারণ সকলেই বিভান্তপ পীযুর পানে সমর্থহয়, এই উদ্দেশে ত হদেশের শিক্ষা-প্রণালী সংস্থাপিত হইয়াছে। জর্মানির অন্তঃপাতী প্রশিয়া দেশের প্রথম শিক্ষাশ্রোগী বিভালয়েও পরমার্থ ও ধর্মনীতি, রেখাগণিত ও পাটীগণিত, পদার্থবিভা ও রদায়নবিভা, প্রারত, চিত্রবিভা, হতালিপি, সঙ্গীত, কিছু শিল্লকার্যা ও ব্যায়াম বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইরা থাকে। কোন বিভালয়ের ক্রেমি দেশায় কতকগুলি বিভালয়ের ক্রিমা কার্যা বিষয়ে জক্ত কুষ সাহেরকে এক পত্র লিথিয়াছিলেন, এস্থলে তাহার অন্তর্গত একটি বিয়য়ের স্থলার্থ প্রকাশ না করিয়া নিরস্ত হওয়া

"তথাকার ছাতেরা শিক্ষাগুক্কে ভ্রের বিষর জ্ঞান করে না, প্রাভাত, নিত্রস্ক্রপ বোধ করে। তিনি ভাহাদিগকে প্রায় প্রতি-পক্ষেই একবার করিয়া কোন নিকটবর্তী শিল্লাগারে লইটা যান। ভাহারা তথায় উপস্থিত হইয়া সমন্ত কার্যা নিরীক্ষণ করিয়া দেখে, এবং তথাকার যন্ত্র লারা কিল্লপে কোন্বস্থ প্রস্তুত ও কোন্কুর্ম সম্পন্ন হয়, বন্ধাধাক্ষেরা প্রম প্রিতোষ প্রকাশ পূর্কক ভাহা-

<sup>\*</sup> সে সকল বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা দিবারাত্র বিদ্যালয়েই অবস্থিতি করে, প্রত্যন্ত পুরুষ না।

নিগকে সেই সম্নার সবিশেষ অবগত করেন। ধনি তাহারা কাগজের কল দেখিতে যায়, তাহা হইলে চীর সম্নার প্রথমে কিরপ থাকে, কি প্রকারে তাহা কর্ত্তন করিয়া থপ্ত থপ্ত করিতে হয়, কোন্ যয় বায়া কিরপে তাহার মত মপ্ত প্রস্তুত হয়, কি রূপে কাগজ প্রস্তুত ও তাহার আকার ও আয়তন নির্দারিত হয়, ইত্যাদি তৎসংক্রান্ত সম্নায় ব্যাপার প্রত্যক্ষ দেখিয়া ব্রিতে থাকে। অনন্তর বিভালয়ে প্রত্যাগমন করিয়া তাহাদিগকে সেই শিল্লাগার ও তৎসম্বন্ধীয় সম্নায় কার্য্যের র্ভ্রান্ত লিখিতে হয়, এবং তথায় যে সামগ্রী প্রস্তুত হয়, তাহাও বিবরণ করিতে হয়।

"গ্রীল্লকালে শিক্ষাগুরু স্থীয় ছাত্রদিগকে সমভিব্যাহারে করিয়া ছই, তিন, অথবা চারি সপ্তাহের নিমিন্ত পদরক্রে দেশ অমণ করিতে যান। চলিতে চলিতে যে স্থানে যত প্রকার কৌতুহলজনক বিষয় দেখিতে পান, তাহাই, ছাত্রদিগকে প্রদর্শন করিয়া থাকেন, এবং যে পথ অবলম্বন করিয়া চলেন, তাহার উভয় পার্বেইতন্ততঃ গমন পূর্বাক অনতিদ্রবর্ত্ত্তী সমস্ত শিল্লাগার, পূরাতন ছর্ম ও দর্শনোপযুক্ত অভাভা বস্তু দর্শন করান। তাহারা ধাতু, উদ্ভিদ ও পতক্র সমুদায় সংগ্রহ করিতে করিতে গমন করে। তদ্বারা তাহাদিগের বিশ্বকার্য্যের আশ্চর্যা সৌন্দর্য্য প্রতীতি করাও অভ্যাস পাইতে থাকে। যদি হার্ট্য নামক-রদ্ধনি বিশিষ্ট পর্বতন্যর প্রদেশ পর্যাটন করিতে হয়, তাহা হইলে আকর্মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া ধাতুপননের রীতি, পদ্ধতি দৃষ্টি করে, এবং তথায় বায়ুস্ক্রার ও জল নিঃসরণের যেমন কৌশল নিক্রাপিত আছে, তাহাও নিরীক্ষণ করিয়া দেখে। তদনস্তর তথা হইতে ধরাতলে উপ্রতি হইয়া আকর ইইতে ধাতু উত্তোলন ও বিশুদ্ধ করণের রীতি

শিক্ষা করে, এবং কি রূপে রৌপা দারা মূলা প্রস্তুত হয় তাহ্নাও অবগত হইতে থাকে।

"তাহারা এই সমস্ত বিষয় বিশেষ অবগত হইলে পর, হয় ভ লোহার কর্ম দৃষ্টি করিতে যায়। সেথানে অশেষ পরিতোষ প্রাপ্ত হয়। অন্নিস্থান, নানাবিধ ভন্তা, লোহা ঢালিবার ও ভৌল করিবার রীতি এই সমুদায় বিষয় তাহাদিগকে দর্শন করান ও সম্যক্ রূপে শিক্ষা করান হয়। এইরূপ, শিক্ষাগুরু তাহাদিগকে সমভিব্যাহারে করিয়া, যে যে স্থানে লবণের কর্ম হইয়া থাকে, এবং কাচ, কার, চীনের বাসন ও তাদৃশ অভাত সামপ্রী, রুসায়নবিছা বিধানাস্থ্যারে প্রস্তুত হয়, তথায় লইয়া যান। যদি নিকটে বাতুরুবা মিশ্রিত কোন প্রস্তুবণ থাকে, তবে সেথানেও তাহাদিগকে লইয়া গিয়া তনীয় জলের স্বভাব ও গুণের বিষয় উপদেশ দিয়া থাকেন। এই রূপে তাহাদিগের জ্ঞানোত্রতি সাধনের যত স্থবিধা হইতে পারে, কিছতেই তিনি ক্রটি করেন না।

"এইরপ পর্যাটন করাতে কেবল তাহাদের মনেরই উন্নতি সাধন হয়, এমত নহে, শরীরও দৃঢ় এবং বন্ধিত হয়। তাহাদিগকে সত্তর লইরা একেবারে অধিক দূর গমন করিতে হয় না, স্কৃতরাং শ্রান্তি বোধ হয় না।

"দেশ ভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া বিভালয়ে প্রত্যাগমন করিলে পর, ছাত্রদিগকে ভ্রমণের সমুদার বৃত্তান্ত লিখিতে হয়। যে বে স্থান ভ্রমণ করা হইরাছে তাহার কিরুপ শ্বভাব,তথায় কি কি দ্রুব উৎপন্ন হয়, কি কি আকরীয় বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়, কি কি শিল্প-কর্মা প্রচলিত প্রাছে, এই সম্পারের বিবরণ করিতে হয়। তাহারা এই সমন্ত বিষয় স্বশ্বেষ বর্ণনা করিলে পর, শিক্ষক তাহা দেখিয়া সংশোধন করিয়া দেন। তাহারা যে সমস্ত উদ্ভিদ্ ও আকরীয় দ্বা সংগ্রহ করিয়া

আনুে, ভাছা ভাছাদের বিভালয়ের পাঠ শিক্ষার্থে ব্যবহৃত হইরা থাকে। ঐ সকল ছাত্র ভূগোল, জ্যোতিষ, রেখাগণিত, ধর্ম্ম-বিষয়ক পুঞ্জক ও করাশিশ ভাষা শিক্ষা করিয়া থাকে। তাহারা জ্যোতিষবিষয়ে কেবল চন্দ্রের দূরত্ব, পৃথিবীর ব্যাস ও বার্ধিক গতি ইত্যাদি বিষয় অধ্যয়ন করিয়া নিরস্ত থাকে না, নক্ষত্রগণের ব্যবস্থাও শিক্ষা করে। তাহাদিগকে রেখাগণিত-সংক্রান্ত যে সমস্ত আক্রতির বিষয় আলোচনা করিতে হয়, কতকগুলি কার্ঠথওের সেইরূপ আক্রতি করিয়া তাহাদিগকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দেওয়া হয়। য়হারা আপনা হইতে লাটিন ভাষা শিক্ষায় বিশিষ্টরূপ আত্রহ প্রকাশ করে, তাহাদিগকে তাহা উপদেশ দেওয়া হয়। বালকদিগের ব্যায়াম শিক্ষার্থে উদ্যানমধ্যে ক্ষতকগুলি কার্ঠময় স্থুণা নিহিত থাকে। শিক্ষকেরা তাহাদিগকে তির্বয়ে সর্ক্তোভাবে উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন।"

যে সকল বালক বিদ্যা-শিক্ষায় প্রথম প্রবৃত্ত হয়, তাহারাই এইরূপ বিজ্ঞালয়ে অধ্যরন করিয়া থাকে। ৮।৯ বংসর বয়ঃক্রমের সময় তথায় পাঠারস্ত করে, এবং পূর্ব্বোক্তরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয় ১৪। ১৫ বংসরের সময়ে তাহা পরিতাগে করিয়া যায়। তন্মধ্যে যাহা-দের বিজ্ঞা বিষয়ে থ্যাতি প্রতিপত্তি লাভের বাসনা আছে, তাঁহারা তথা হইতে অস্ত অস্ত উৎক্রপ্ত বিজ্ঞালয়ে গ্রমন করিয়া থাকেন।

পাঠা পুত্তক সফলন বিষয়ে ছূল ছূল ছুই একটি কথা মাত্রের প্রদক্ষ করা যাইতেছে। শিক্ষাকার্য্যসংক্রান্ত অন্যান্ত বিষয়ের ন্যারত এ বিষয়েও অন্যাপি অনেক দোষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। বালকগণ, যে প্রকার পুত্তক পাঠ করিলে,প্রথমাবধি বিশ্বাধিপের বিশ্বকার্য্যসম্বন্ধীয় নানাবিধ বাত্তবিক বিষয় শিক্ষা করিতে পারে এবং

জাঁহার প্রতিষ্ঠিত পরমকল্যাণকর নিরম-প্রণালীর বিষয় ক্লুমে ক্রমে অবগত হইতে পারে, তাহাই রচিত ও সঙ্কলিত করা কর্ত্তবা। বিদ্যালয়ের ব্যবহারোপযোগী পুত্তক প্রস্তৃতীকরণ বিষয়ে পশ্চালিথিত করেকটি নিরমে দৃষ্টি রাখা আবশ্রক।

্ ১।—বে প্তত্তক ৰে প্ৰকার ছাত্রদিগের পাঠার্থে প্রস্তুত হয়, তাহার অন্তর্গত প্রস্তাব সকল তাহাদিগের বোধ-স্থলভ হওরা আবশুক।

 ২া—বে প্রস্তাব পাঠ করিলে, কোন না কোন হিতকারী বিষয়ের জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া বায়, তাহাই নিবেশিত করা কর্ত্তবা।

০া—নে সকল বিষয় অধ্যয়ন করিলে ধর্ম্মে আহুরক্তি ও
অধর্মে বিরক্তি জন্মিতে পারে, তাহাই সকলন করা কর্ত্রা। আর
যে বিষয় পাঠ করিলে, লোভ, দ্বেম, মাৎস্যা, যুযুৎসাদির উদ্রেক
হইবার সম্ভাবনা, তাহা শিক্ষোপ্যোগী সমুদায় পুস্তক হইতে
নিঃশেষে নিকাশিত করা বিধেয়। অনেকানেক ইতিহাস-পুস্তকে
সীজর, আলেগ্জাওর, বোনাপাটি প্রভৃতি যুক্ষোন্মত কুজস্বভাব
নরবৈরীদিগের চরিত্র যেরপ বর্ণিত হইয়া থাকে, তাহা পাঠ
করিলে, তাহাদিগকে মহামুভাব অসামান্ত মন্ত্রন্থ বোধ হয়্ম তাহাদিগের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা জন্মে, এবং তাহাদিগেশ চরিত্রের
অন্ধর্করণ করিয়ুর প্রবৃত্তি উপ্তিত হয়। এরপ বিখ্যাত বীরগণের চরিত্রের যেরপ বর্ণনা করিলে, তাহা পাঠ করিয়া মনোমধ্যে
লোভ, দ্বে, যুর্ৎসাদি সঞ্চারিত না হয়্ম, বরং সে সকল বিষয়ে
অপ্রবৃত্তি ও শ্রদ্ধা জন্মে, সেইরপ করা বিধেয়।

8)—এই সকল পুস্তকে ধর্মনীতি সংক্রান্ত ও বিশ্বপতির বিশ্ব-কার্য্য-সম্বন্ধীয় নানাপ্রকার বাস্তরিক বিষয়ই অধিক নিবেশিত করা উচিত। অনিঞ্জিংকর অবান্তবিক আখান, একেবারেই পরিত্যাগ করা কর্দ্ধী। শিশুগণের শিক্ষোপযোগী পুস্তকে মনুষ্য, পশু, পক্ষাদি ঘটিত করিত কথা রচনা করিবার রীতি সর্ব্ধ প্রকারেই দুবণীর খালিয়া প্রতীয়সান হইতেছে। ঐ সকল অবথার্থ আখান অধ্যয়ন দারা অশেষ প্রকার কুসংস্কার বালকগণের চিত্তুনিতে বন্ধমূল হইতে পারে। আর ইহাতে যত পরিপ্রম ও সমন্ত্রার হয়, তৎসমূলায় অকালনিক হিতকারী বিষয় সংক্রান্ত সহজ প্রস্তাব পাঠে নিয়োজিত হইলে, সমধিক উপকার দর্শে, তাহার সন্দেহ নাই।

শিক্ষোপযোগী পুস্তক রচনা বিষয়ে এই সংক্ষিপ্ত স্ক্রচ্ছুইয়মাত্র
লিখিত হইল। কোন্ এই কি রূপে প্রস্তুত করিতে হয়, তাহার
সবিশেষ স্ব্রান্ত লিখিতে হইলে, অত্যন্ত বাহুলা হইয়া পড়ে।
ধর্মনীতি বিষয়ক পুস্তকের মধ্যে এ বিষয়ের এতাদৃশ বাহুলা করা
কেনে ক্রমেই সঙ্গত বোধ হয় না। তথাপি বিছা-শিক্ষাবিষয়ক
প্রস্তাব অতিশন্ধ শুক্রতর প্রতাব বলিয়া অনেক স্থলে বাহুলা করিতে
হইতেছে। ইতিপূর্বের্ক, বিভালয়ে যে সকল বস্তু সংগৃহীত করিয়া
রাখিবার কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা পর্যালোচনা করিয়া
দেখিলেও, পূর্বেলাক পুস্তকসম্লায়ে কিরুপ বিষয় সকল রচিত ও
সঙ্কলিত হওয়া উচিত তাহা অনেক অনুভূত হইতে পারে। খাহারা
পুস্তক রচনা ও শিক্ষাপ্রণালীর বিষয় বিশেষ জানিতে বাসনা
করেন, তাঁহাদিগের তত্তবিষয়ক উওমোত্ম ইংরাজী গ্রন্থ অধ্যন্ত্রন

১৪।১৫ বৎসর বয়ক্রম পর্যান্ত বেরূপ শিক্ষাস্থানে যাদৃশ শিক্ষা-লাভ করা কর্ত্তবা, তাহার সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত লিখিত হইল। কিন্তু সে হই বিভালেরে অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলেও, শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হই-

বার অনেক অপেকা থাকে। তথার শিক্ষা কার্য্যের কেবল হত্ত-পাত মাত্র হয়। তথার জ্ঞানভূমি আরোহণের সোপান মাত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। তথায় যে পরমপরিশুদ্ধ শিক্ষাত্রত অবলম্বন ক্রিতে হয়, অপর কোন প্রধান বিভালয়ে তাইা •উদ্যাপন করা कर्छवा। - आमोप्तत हिन्न जीवन है निकाकान विनिन्न विद्यान कना উচিত। বিশেষতঃ ১৫ অবধি ২০।২২ বর্ষ বয়ংক্রম পর্যান্ত শিক্ষা-লাভবিষয়ে বিশিষ্টরূপ যত্নবান হওয়া আবশুক। সৈ সময়ে মন্ত্রের বৃদ্ধিবৃত্তি দিন দিন পরিপক হইতে থাকে, এবং তন্নিমিত্ত তথন বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রগাচ তত্ত্ব সম্বাধ্যের আলোচনায় অভি-নিবেশ করিতে পারা যায়। মনোরুত্তি দকল দে সময়ে যে পথ **অবলম্বন করে, দেই পথেই উত্তরোত্তর দুঢ়তর প্রবৃত্তি ও প্রগাঢ়তর** আত্মরক্তি জন্ম। বাস্তবিক সে সময়ে যে বিষয়ে ধেরূপ প্রত্যয় জন্মে,যাদৃশ সংস্থার উৎপন্ন হয় ও যে প্রকার ব্যবহার অভ্যাস পায় উত্তর কালে প্রায় তদ্মুদ্রপ চরিত্র উৎপাদিত হইসা থাকে। অতএব,সে সময়ে মন্ত্রয়দিগকে বিহিত বিধানে শিক্ষা দান করিয়া সদ্বিভায় শিক্ষিত ও সংপদ্বীতে প্রবৃত্ত করা সর্বভোভাবে . শ্রেয়স্কর।

পূর্ব্বেলিখিত প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাল্যে বে সমস্ত িভাসংক্রান্ত স্থল স্থল বিষয় মাত্র শিক্ষিত হয়, তৃতীয় বিভাল্ত তাহা
প্রকৃত প্রস্তাবে বাহুলা করিয়া অধ্যয়ন করান কর্ত্তবা। এ বিভাল্ লয়ে গণিত, অন্থীক্ষিকী, পদার্থবিভা, জ্যোতিযাদি যাবতীয় বিজ্ঞান ও দর্শন শাস্ত্রের প্রধান প্রধান অন্ধ সমুদায় রীতিমত শিক্ষা করিতে হয়। ধর্ম-নীতি এক্লপ বিভাল্যের শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে অগ্র-গণ্য। ছাত্রগণের ধর্মান্থনীলন ও চরিত্রসংশোধন বিষয়ে যথো-চিত যত্ন প্রকাশ না করাএকণকার শিক্ষাপ্রণালীর প্রধান দোষ। • একণে জনসমাজের বেরূপ অবস্থা দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে জপর সাধারণ সকলেরই ২০।২৫ বংসর বরঃক্রম পর্যান্ত পঠদাশার থাকা কোন ক্রমেই সন্তাবিত বোধ হয় না। কিন্তু নিতান্ত নিঃশ্ব লোকের সন্তানদিগেরও প্রথমোক্ত তুই বিভাগারে শিক্ষালাক্ত করা সর্বতোভাবে কর্ত্তবা। তৎপরে তাহারা ব্যবসায় শিক্ষায় নিযুক্ত হইতে পারে।

এ স্থলে অমুবঙ্গাধীন ব্যবসায় শিক্ষার বিষয় উল্লিখিত ইইল। বাবসায় শিক্ষা অতিশয় গুরুতর কার্যা বলিতে হইবে। বিশেষতঃ এতদেশীয় লোকের দৈশুদশার বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, বাবদায় শিক্ষার স্থবিধা করা অতিমাত্র আবশুক বলিয়া প্রতীয়--মান হয়। স্কপ্রণালী-সিন্ধ শিক্ষা প্রাপ্ত না হইলে, কোন ব্যবসায়েই স্থানিপুণ হওয়া যায় না। বিহিত বিধানে অনুশীলন না হও-য়াতে, এতদ্দেশে কৃষিকার্য্য ও শিল্প কার্য্য অতিশয় অপকৃষ্ঠ অবস্থায় অবস্থিত রহিয়াছে। ছাত্রেরা বিত্যালয়ে বিবিধ বিত্যা উপার্জন পূর্ব্বক আপনাদের বৃদ্ধি পরিমার্জন ও সংশোধন করিয়া অনিব্রচনীয় আনন্ত অনুভব করে, কিন্তু জীবিকানির্ব্বাহোপয়োগী কোন ব্যবসায় শিক্ষা না করাতে, তাহ্লাদের অনেকে অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। তাহারা পাঠ দাঙ্গ করিয়া, পাঠ-গৃহ হইতে বহি-র্গত হইবার সময়ে, জীবিকালাভের সত্নপায়-বিরহে চতুর্দ্দিক শুক্ত দেখিতে পায়। ছই এক ব্যক্তির ভাগ্যক্রমে কোন রাজসংক্রাস্ত কর্ম মিলিলে মিলিতে পারে,কিন্তু অনেককেই জীবিকা-নির্দ্ধারণের উপায় না দেখিয়া উৎকণ্ঠায় আকুল হইতে হয়। উপজীবিকা অবধারিত না হওয়াতে পূর্ব্বকার সমুদায় উৎসাহ ভগ্ন হয়, বিছা-মুশীলনে অনভ্যাস পায়, এবং সকল মনোর্থ মনেতেই লীন হইয়া যায়। রাজপুরুষেরা কলিকাতা নগরীতে **প্রপ্রসিদ্ধ চিকিৎসা**-

বিজ্ঞালয় সংস্থাপন করিয়া ষাদৃশ উপকার করিয়াছেন, তরিমিন্ত তাঁহাদের নিকটে ক্রতজ্ঞতা স্বীকার করা কর্ত্তর। বাঁহারা তথার শিক্ষা লাভ করিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করেন, তাঁহারা জীবিঝুলাভবিষরে স্বাধীন থাকিয়া সমানে ও সসম্বমে জীবন্যত্তা নির্ব্বাহ করিতে পারেন। এতদেশীয় অভাভ বিভাবান্ ব্যক্তিরা এবিষয়ে তাঁহাদের ভায় সোভাগাশালা নহেন। যদি চিকিৎসা-বিভাব, ভায় গৃহ-নির্মাণ, পোত-নির্মাণ, য়য়-নির্মাণ প্রভৃতি নানা-বিধ শিক্ষবিভা শিক্ষার উপায় থাকিত, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে উপজীবিকার নিমিত্ত তাদৃশ চিস্তিত ও ব্যাকুলিত হইতে হইত না।

ছঃখীদিগের সন্তানগাকে শিক্ষাদান করা যেমন কর্ত্তবা, তাহাদের অবস্থার উন্নতি সাধনার্থে সচেষ্টিত হওরা সেইরূপ বিধের।
স্থানে স্থানি কৃষি বিভালয় ও শিল্প বিভালয় সংস্থাপন না করিলে
এই পরম রমণীয় মনোরথ পূর্ণ হইবার সন্তাননা নাই। এই সমন্ত
হিতকারী বিষয় শিক্ষা করা বিভা শিক্ষার অন্তভূতি জ্ঞান করা
উচিত। ইয়ুরোপে ও আমেরিকাথওে এরূপ ভূরি ভূরি বিভালয়
শ্প্রতিষ্ঠিত আছে। ফরাশিশদেশীর কোন গ্রন্থকার লিথিয়ছেন,
আমেরিকায় এত শিল্পবিভালয় সংস্ক্রপিত আছে, যে, তাহার সদ্ধাা
করা যায় না। এই স্থচারু বাবস্থা তত্ত্ব সামান্ত লোকদিগের
শ্রীর্ম্বির এক প্রধান কারণ, তাহার সন্দেহ নাই। ক্রিশাভার
মধ্যে যে শিল্পবিভালয়টি সংস্থাপিত হইয়াছে, তদ্বারা এতদেশীয়
লোকের অনেক উপকার দর্শিবে তাহার সন্দেহ নাই। ঐক্রপ
বিভালয় সর্ব্ধ স্থানে সংস্থাপন করা কর্ত্বর।

গ্রামে গ্রামে ক্ষিবিভালর ও শিল্পবিভালর সংস্থাপিত হওরা আবশ্রক। ত্রাতিরেকে অপর সাধারণের দৈত্যনশা দ্বীকৃত হওরা কোন মতেই সম্ভাবিত নহে!

ে যেরপ শিক্ষাপ্রণালীর সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত লিখিত হইল, অদমুসারে

আপন আপন সম্ভানগণকে শিক্ষাদান করা সকলেরই কর্ত্তবা। কিন্ত Commence of the Commence of th স্বদেশে উক্ত প্রণালীসম্পন্ন স্কচারু বিস্থালয় প্রতিষ্ঠিত না থাকিলে, সেরূপ শিক্ষাদান করা কোন মতেই স্থসাধা ইইতে পারে না। অতএব, সকলে মিলিত হইয়া স্থানে স্থানে স্ঞাণালীসিক উৎকৃষ্ট বিত্যালয় প্রতিষ্ঠা করা উচিত। কেবল বিত্যালয় কেন १ নগরে ও গ্রামে গ্রামে পুত্তকালয় ও পাঠাগার সুংস্থাপন করাও কর্ত্তব্য। আবশুক্ষত সমুদায় পুস্তক সংগ্রহ করা প্রায় কাহারও পক্ষে সাধ্য নহে। অতএব সাধারণ পুত্তকালয় ও তৎসংক্রাপ্ত সাধারণ পাঠাগার নিতান্তই আবশ্রক। তাহা হইলে, লোকে তথায় গমন করিয়া অথবা তথা হইতে পুস্তক গ্রহণ করিয়া পাঠ-জনিত পবিত্র আমোদে আমোদিত হইতে পারে। এবং একণে অনুর্থক বা অনিষ্টকর কর্ম্মে যে সমস্ত সময় নষ্ট করে. তাহাও বহু-পকারিণী পাঠক্রিণাতে বায় হইয়া সার্থক হইতে পারে। কিন্তু রাজার যত্ন ও আনুকূল্য ব্যতিরেকে এই সমস্ত পরম প্রয়োজনীয় গুরুতর বিষয় কোন মতেই উচিতমত সম্পাদিত হইবার নহে। যদি প্রজাগণের পরম্পর স্থায়বিরুদ্ধ ব্যবহার বারণ করা, এবং তাহাদিগকে রাজ্যের কার্য্যসাধনে সমর্থ করিয়া স্বস্থ, সুখী ও স্বচ্ছন্দ

রাথা রাজার পক্ষে বিধের হয়, তবে তাহাদিগের স্থচারুরূপ শিক্ষা সম্পাদনের উপায় ও বাবস্থা করিয়া দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহার সন্দেহ নাই। কারণ প্রজাগণ বিহিত বিধানে বিষ্ণা শিক্ষা না করিলে ঐ সমস্ত শুভকর বিষয় সম্পন্ন হওয়া কোন মতেই সন্তা-বিত নহে। রাজা ও রাজপুরুষেরা প্রজাদিগের প্রতিনিধি মাত্র। যে বিষয়ে একের সহিত অন্তের সম্বন্ধ আছে অথবা অনেকে একত্র মিশিত হইয়া বে বিষয় সাধন করিতে হয়,রাজা ও রাজপুরুষনিগের তত্তৎ বিষয়ের ব্যবস্থা করা সর্বতেভিারে বিধেয়।

नातीदिक नियम ना जानित्न, नतीत छ्य रहेशा मामाजिक কার্যা সাধনে অশক্ত হইতে হয়, এবং এক জন শারীরিক নিয়ম লঙ্খন করিলে তদ্বারা নানা প্রকারে প্রতিবাদীদি<sup>ে ভাল</sup>ী হা হই. বার সম্ভাবনা ; অতএব ঘাহাতে প্রত্যেক প্রত্যুগ শীরীরিক নিয়ম ব্দবগত ছইতে পারে,তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। যাঁহার রিপু সমুদায় বৃদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রীবৃত্তির বশবর্ত্তী না গাকে, তাঁহা কর্ত্তক সংসারের অশেষ প্রকার অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা; অতএব প্রজাদিগের প্রধান প্রধান মনোবৃত্তি প্রবল ও অনিষ্ঠ প্রবৃত্তি সমুদায় সংষ্ঠ করিবার নিমিত্ত ভাহাদিগকে রীতিমত ধর্মনীতি শিক্ষা নেওয়া ও তদ্যুবায়ী অফুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করিবার স্থবিধা করা আবগুক। শিল্পবিভা, রসায়নবিন্তা, লোকধাত্রাবিধান প্রভৃতি যে সকল জিলা শিক্ষা कतिरम छेख्य छेख्य वावमाय अवगयन कविया जनमभार व शःथ-মোচন ও স্থুখ স্বাছন্দতা সাধন করিতে পারা যায়, তাহার অধ্যয়ন অধ্যাপনা সংস্থাপন করা কর্ত্বা। এই সমস্ত সৃদ্বিতা শিক্ষার উপায় কবিয়া না দিলে বাজা ও বাজপ্রস্থবা প্রজাব ঋণ ইতে কোন জনেই মুক্ত হইতে পারেন না। তাঁহাদের রাজে দর্ববি স্থানে শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা করা যেমন বিধের, অপরসাধা নকল প্রজাকে ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক নিয়ম বিংয়ে শিক্ষা-দানের বিধান করাও সেইরূপ কর্ত্বা।

কেহ কেই বলিতে পারেন, যে সমস্ত বিষয় উল্লিখিত হইল সে সম্দায়ই অর্থসাধা, অর্থ-সংগ্রহ ব্যতিরেকে তৎসমুদায় কোন ক্রমেই সম্পন হইতে পারে না। কিন্তু সর্বদেশীয় রাজপুক্ষবেরা লোভ সংব্রণ কঞ্চন, যুর্ৎসা-রূপ অনর্থকারী প্রবৃত্তির দমন কঞ্চন ও দ্য়া-

280

রূপ ভূতকরী প্রবৃত্তিকে কিঞ্চিৎ প্রবলা করুন, এবং প্রজাবর্গ অংশৰ প্ৰকার অনিষ্টকর ও অকিঞিংকর বিষয়ে যত অর্থ বা**র** করেন,তাহা সঞ্চ করিয়া ঐ সকল প্রম কল্যাণ কর ব্যাপার সম্পা:-দনার্থে প্রদান করুন, তাহা ছইলে অপর সাধারণ সকল লোককে স্থ্যপালীক্রমে শিক্ষাদান করিবার নিমিত যক্ত অর্থ আবশ্রক হইবে, তাহার আর তাদৃশ অপ্রতুল থাকিবে না। যথন যে বিষয়ে লোকের প্রবৃত্তি ও অনুরাগ থাকে, তখন তাহারা মে বিষয়ে <sup>\*</sup>অর্থ ব্যয় করিতে কাতর হয় না। সর্বদেশীয় রাজপুরুষেরা যুদ্ধানলে আছতি প্রদান করিয়া নর কণ্ঠ-নিঃস্কৃত শোণিত-প্রবাহে পৃথিবী প্লাবিত করণার্থ যে বিপুল অর্থ নষ্ট করেন, এবং প্রজাগণ অনিষ্ট-কর অপবিত্র আমোদ সম্পাদন ও সুরারূপ সাজ্যাতিক গুরুল গলাধঃকরণ করণার্থ যে রাশি রাশি মুদ্রায় জলাঞ্জলি দেন, তাহা সর্ব্বসাধারণের অন্তঃকরণ জ্ঞান জ্যোতিতে উজ্জ্বল ও ধর্ম্মভূষণে বিভূষিত করিয়া তালাদিগের হীনতা ও দীনতা পরিহার পূর্বক দৌভাগা দাধন উদ্দেশে বায় হইলে, জনসমাজ কত দিন আর এরপ শ্রীহীন থাকে ৪ ধনশালী সম্ভান্ত লোকেরা সচরাচর নানা-প্রকার নিপ্রয়োজন বিষয়ে যত অর্থ বায় করেন, তাহা কাহার অবিদিত আছে ? যে সকল ধনশালী ব্যক্তি নিঃসন্তান তাঁহারা মৃত্যুকালে বিদ্যা<sup>®</sup> প্রচারার্থে স্বীয় স™্তি দান করিয়া গেলে কি পর্যান্ত উপকার না হইতে পারে ? ইহা অপেক্ষায় তাঁহাদের অর্থ সার্থক করিবার উৎকৃষ্টতর উপায় আর কি আছে ? ইয়ুরোপের ধনাট্য লোকদিগের মধ্যে অনেকের মুমূর্য অবস্থায় এই পরম : ভভদায়ক বিষয়ে অর্থ দান করাতে তথায় বিদ্যা-প্রবাহ সমধিক প্রবল হইয়া লোকের স্থুখ সমৃদ্ধি দিন দিন বৃদ্ধি করিতেছে। এদেশীয় লোকের কুরীতি ও কুসংস্বারের কথা কি কহিব ? তাঁহারা

সন্তানদিগের অনাবশুক বেশভূষা ও অসময়ে উন্নাহ-সংস্কার সমা-ধানার্থ বিপুল অর্থ ব্যয় করেন, কিন্তু তাহাদিগের শিক্ষা সাধন রূপ অতিমাত্র আবিশুক বিষয়ে বায় করা এক প্রকার অপবায় विनया विरव्हा कविया शास्त्रन । आभारतत रानीय त्नारक व्यर्थ ব্যয়ে কাতর নহেন। রাজপুরুষেরাও সে বিষয়ে কুণ্টিত নহেন। যে যে বিষয়ে তাঁহাদের প্রবৃত্তি ও আত্মরক্তি আছে, তাহাতে তাঁহারা সহস্র সহস্র ও লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া থাকেন। অপর সাধারণ সকলকে শিক্ষা দান করা আব**গ্র**ক ও নিতাস্ত<sup>\*</sup> কর্ত্তব্য ; স্থপ্রপালী-সিদ্ধ শিক্ষালাভ সকল প্রকার স্থপ্যোভাগ্যের মলীভত: এই পবিত্র বিষয়ে অর্থ ব্যয় করা অন্তপ্রকার ব্যয় অপে-ক্ষার অধিক ফলদার্ক; যত প্রকারে মনুষ্যবর্গের উপকার করা ষাইতে পারে, বিষ্ণাদান সর্বাপেক্ষা অধিক উপকারী; পুত্র, কন্সা ও প্রজাগণের প্রতি যত প্রকার কর্ত্তব্য কর্ম আছে তাহাদের স্থচারু-ক্রপ শিক্ষা সাধনের উপায় করিয়া দেওয়া সর্কাপেক্ষা প্রধান কর্ম। এই সমস্ত সুনীতি হৃত তাঁহাদের দৃঢ়তর হৃদয়স্থম হইলে তাহা সম্পন্ন হওয়া আর অসাধ্য বলিয়া বোধ থাকে না। এই সমস্ত শুভকর তত্ত্বে প্রত্যের ও প্রবৃত্তি জন্মিলে, তদর্থে অর্থের ও অপ্রতুল থাকে না।

সস্তানগণের ভরণপোবণের উচিত মত উপায় নির্ক্তিশ করিয়।
কেওয়া জনক জননীর আর এক গুরুতর কর্ত্তর কর্য। এ বিষয়ে
মাহা কিছু বক্তবা আছে, তাহার কিয়দংশ ব্যবসায় শিক্ষার প্রসঙ্গ
মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে। শারীরিক শক্তি ও মানসিক বৃত্তি
সম্পারের সমধিক তেজ্বন্থিতা ও নিয়মান্ত্রগত চালনাই যে স্থাংশ
পান্তির মৃল, এবং সমস্ত বাস্থ বস্তুই যে সেই স্থাধাংপাদনের
উপ্রোগী, ইহা বাস্থু বস্তুর সহিত্ত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার-

বিষয়ক পুস্তকে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইরাছে। উহাই যদি স্থির সিদ্ধাস্ত হইল, তবে যে পিতা মাতা দ্বীয় সন্তানের উৎকৃষ্ট প্রকৃতি উৎপাদন করিয়াছেন, শারীরিক-নিয়মান্ত্রমান্ত্রী ব্যবস্থা দ্বারা তাহার শরীর স্কৃত্ব রাখিয়াছেন, তাহাকে যথাবিধানে উত্তমরূপ শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন, এবং কোন হিতকারী ব্যবসায়ে শিক্ষিত ও স্থানিপূণ ক্রিয়া দিয়াছেন, এবং সে যাবৎ সেই উপজীবিকা অবলম্বনে অসমর্থ থাকে,তাবৎ তাহাকে প্রতিপাদন ক্রিয়াছেন, তাঁহারা সন্তানের ভরণপোষণার্থে যথেষ্ট সংস্থান করিয়া দিয়াছেন বলিতে হইবে।

যে ব্যবসায় অবলম্বন করিতে হইবে, তাহা রীতিমত শিক্ষা না করিয়া অর্থোপার্জনের চেষ্টা করা অতিশয় অবিবেচনার কর্ম। কিন্ত এদেশীর লোকেরা এ বিষয়ে বিবেচনা করেন না, এবং ভল্লিমিত্ত ইচ্ছানুরপ ফল লাভেও সমর্থ হন না। তাঁহারা কোন বিষয়ে শিক্ষিত ও স্থদক্ষ না হইয়া বিষয়কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত হন, স্কৃতরাং কৃতকার্য্য হইতে নাপারিয়া যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইয়া থাকেন: যে ব্যক্তি পোত-পরিচালন কর্মো কিছুমাত্র নিপুণ নহে, সে যদি আপনার স্ত্রী, পুত্র, পরিবার সমস্ত সম্পত্তি এক পোতারট করিয়া স্বয়ং সেই পোত-চালনার ভার গ্রহণ পূর্ব্বক সমুদ্র-প্রবাহে ছাড়িরা দেয়, অথচ যদি কোন নির্দিষ্ট স্থানে গমন করা তাহার লক্ষা ও উদ্দেশ্য না থাকে. তাহা হইলে তাহাকে ক্ষিপ্ত ব্যতিরেকে আর কি বলা যাইতে পারে ? সেইরূপ, যাহারা আপন জীবনের উদ্দেশ ও কর্ত্তব্য অবধারণ না করিয়া,এবং কোন নির্দিষ্ট ব্যবসায়ে শিক্ষিত ন। হইয়া, সংসার-সমুদ্রে সন্তরণ করে, ভাহাদিগকে অবাবস্থিত বলিয়া উল্লেখ করিতে হয়। অনেকা**নেক অধ্য** পুরুষ পদলাভের প্রত্যাশায় পথ পর্যাটন ও উপায়ারেষণ করেন বটে, কিন্তু আপনারা কোন পদের উপযুক্ত ও কোন

কর্মে স্থশিকিত তাহা ভ্রমেও একবার বিবেচনা করেন না। করণা নিধান বিশ্ব বিধানকর্তা আমাদিশকে যে সমস্ত মানসিক শক্তি প্রদান করিয়াছেন এবং বাক্ত বস্তু সমূদায়কে ভাহার সহিত বেরূপ সম্বন্ধ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তাছাতে জ্ঞানসমানের অবস্থা বিবেচনা করিয়া, আপনার শক্তির ও প্রবৃত্তির অনুরূপ ব্যবসায়ে স্থানিক্ষিত হইয়া, সংসারবন্ধে পদার্পণ করিলে, কুতকার্যা হওয়া যায়, তাহার সক্ষেহ নাই। প্রনেশ্বর সৌভাগ্য-সাধনার্থে যে সমস্ত ভুতকর নিরম সংস্থাপন করিরাছেন, ভাষা অবগত হইয়া ও তদমুবায়ী উপজীবিকা অবলম্বন কবিনা তৎসংক্রান্ত কর্মা সম্পান্ত স্থারকরপে সম্পন্ন করিতে পারিলে, এক্ষণকার অদূরদর্শী লোক-দিগের ভায় অলবস্তাভাবে ক্লেশ পাওয়া কোন ক্রমেই সম্বাবিত নছে। সংসার-রূপ মহাসিরুর নানা দিকে নানাপ্রকার প্রবক্ত প্রবাহ দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহার একটা প্রবাহও নির্দিন্ত নিয়ম অতিক্রম করিয়া চলে নাঃ গাঁহার যে প্রানেশে গ্রমন করা আবশুক, তিনি দেই দিকের স্ক্রোত অবলম্বন করিয়া চলিলে, উদ্দিষ্ট স্থানে উত্তীৰ্ণ হইবেন, তাহার সন্দেহ নাই। কি বণিক, কি শিল্পকর কি চিকিৎসক, কি অন্ত উৎকৃষ্ট ব্যবসায়ী মর্য্যাদাপর ব্যক্তি সকলেরই কার্যা জনস্মাজে স্কল্সময়ে আব্রাক ংইয়া থাকে। নৈপুণা, আয়পরতা ও সাবধানতা সহকারে স্ক্রন্ম সম্পাদন করিতে পারিলেই চরিতার্থ হওয়া যায়। এই পর্ম-কল্যাণ-কর প্রব্রুষ্ট তত্ত্ব তরুণ বয়স্ক ব্যক্তিদিগের গুদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া উচিত একং ফেরূপ কার্যা-কারণ প্রবাহ স্বারা এই শুভ ফলের উৎপত্তি হয়, তাহাদিগকে তাহাও উপদেশ দেওয়া বিধের ৷

স্তুরেদিগের ভরণ পোষণের উপায় অবধারণ করিয়া দেও্যু

যে পিতা মাতার কর্ত্তব্য, এবিষয়ের বিবরণ করা পেল। একনে अञ्चलकाधीन मात्राधिकारतत विषयं कि किः ना निविदन, এ श्रास অসম্পূর্ণ থাকে। কিছু ধর্মনীতি-সংক্রার পুতকের মধ্যে এ প্রাস্তারের বিস্তারিত বিবরণ করাও সঙ্গত বোধ হর না। স্বিস্তর বুভান্ত লিখিতে হইলে. এক বানি শ্বতন্ত্র গ্রন্থ হইরা উঠে। অত এৰ, সম্ভানের প্রতি পিতা মাতার অন্তান্ত কর্ম্ভব্য কর্মের ভার ইহাও যে এক কর্ত্তরা কর্মা, এই সাত্র কিথিয়া নির্ভ হওয়া যাই-ছেছে। যদি প্রলোক যাত্রা কালে সমস্ত সম্পত্তি অবশাই পরি-ত্যাপ করিতে হয়, এবং হদি কোন না কোন ব্যক্তি অবগুই তাহার স্বভাধিকারী হইবে ভাষার সন্দেহ নাই, তবে সেই সম্পণ্ডি কাহার হত্তে সমর্পণ করিরা যাওয়া উচিত তাহা বিবেচনা করা কর্ত্তবা। প্রথমধ্র আমাদিগকে যে অভাবসিদ্ধ অপত্যক্ষেত প্রদান করিয়াছেন, তদমুদারে সন্তানদিগকে দান করিয়া যাওয়া সকলের যুক্তিসির বোধ হর। বিশেষতঃ যে সকল সন্তান সামান্তপ্রকার অবস্থায় অবস্থিত থাকে, তাহাদের প্রতি এইক্লপ অফুকুল ব্যবহার कता (य कर्त्वरा हेशांक बात मत्न्वर माहे; कावन जनक जननी बाहानिभरक औरनभरथ अवजोर्भ कित्रबाह्नन, जाहानिभरक माधारिक-মারে স্লখসকলে রাখিবার চেষ্টা করা ভাষাদের সর্বতোভাবে कर्डवा। यमिष्ठ मकनारक मनान ज्यान व्याना कतारे तिरधन, ত্ত্বাপি স্থলবিশেষে ইত্রবিশেষ করা অবিহিত বোধ হয় না। দম্ভানদিগের নধ্যে যাহারা অকার প্রকৃতি লোষে বা শিক্ষা-দোষে মথৰা অন্ত কোন কারণে আপনাদের নির্বৃতি করিতে না পারে, • তাহাদের বিষয় বিশেষ বিবেচনা করা কর্ত্তবা। বেমন অপর লোকের राया उपाय-विशेन नीन वाक्तिनिगरक ममिनक नम्रा कन्ना कर्खवा. সইরূপ অনির্বিদ্ধ অক্ষম সন্তানদিগের ভরণপোষণার্থে কোন

প্রকীর স্থিত করিয়া দেওয়া অধিক আবশ্রক। ফলতঃ দায়ানি-বিভাগ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশের যাদৃশ ভিন্ন ভিন্ন রীতি প্রচলিত আছে এবং নানা জাতির বিষয় সংক্রাস্ত ব্যবস্থা ও ব্যবহারের পরশ্বর যাদৃশ বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে এক্ষনে এ বিষয়ে সকল দেশে একরূপ নিয়ম প্রচলিত হওয়া কোন রূপেই সম্ভাবিত নহে। কিন্তু সেই সম্লায় রীতি ক্রমে ক্রমে সংশোধন করিয়া প্রাকৃতিক নিয়মের অনুগত করা কর্ত্ত্বা।

কোন কোন দেশে কেবল জোষ্ঠ পুত্রই পৈতৃক ধনের অধিকারী হইরা থাকে, কিন্তু এ বাবহার সাধু বাবহার নহে। এক প্রকে সর্বাধ দান করিয়া অন্ত সকলকে বঞ্চিত করা কোন মতেই স্থায় নহে। কেই কেই এই ন্যায় বিরুদ্ধ রীতির অন্ত্রুল পক্ষে এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন যে, ঐ সকল দেশে জ্যেষ্ঠ পুত্র পৈতৃক পদ ও উপাধি প্রাপ্ত হয়, তাহার সেই পদ ও উপাধি সংক্রোন্ত সন্ত্র্ম ক্লার্থে অধিক বায় আবশ্রুক করে স্কৃত্রাং তাহাকে পৈতৃক ধনে অধিকারী করিতে হয়। কিন্তু তাহাদের এ যুক্তির মূলেই দোষ রহিয়াছে। বংশ-মর্বাদা অর্থাৎ বংশপরস্পরাগত মান ও উপাধি প্রাপ্তি যে স্থায়-বিরুদ্ধ ও অনিষ্ঠকর, ইহা বাস্থ বস্তুর সহিত্ব নামন প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার বিষয়ক পুত্রকে স্পষ্ট প্রদর্শিত হইয়াছে। বংশমর্বাদাই যদি বিহিত না হইল, তারিবন্ধন সর্ব্পেকার আচার বাবহারও অবৈধ বলিয়া স্বাকার করিতে হয় তাহার সন্দেহ নাই।

### নবম অধ্যায়।

----

সন্তানের প্রতি পিতা মাতার বেরপে বাবহার করা কর্ত্তরা 
ভাষা একপ্রকার প্রদর্শিত হইয়ছে। একংগে পিতা মাতার সহিত

মন্তানের কিরুপে বাবহার করা বিধের তাহার বিবরণ করা যাই
তেছে। তিনি তাঁহাদের সন্নিধানে যত উপকার প্রাপ্ত হন,

ততই ছপরিশোধা ধন-পাশে বন্ধ হইতে থাকেন। যদিও দে ঋণ

নিঃশেবে পরিশোধ করা কোন ক্রমেই সন্তাবিত নহে, তথাপি

সাধ্যাত্সারে চেষ্টা করা সর্কতোভাবে কর্ত্তরা। আমরা যে পরমারাধা ভক্তিভাজন জনক জননী হইতে জীবন প্রাপ্ত হই, এবং

বাঁহারা আমাদের লালন পালন ও সর্ক্রপ্রকার কল্যাণ বর্দ্ধনার্থ

প্রাণপণে যত্ন করেন ও বে রূপে হউক, আমাদের স্থায়ন্তন্দতা

সাধন করিতে পারিলেই পর্য প্রতি লাভ করেন, তাঁহাদের প্রতি

ভক্তি শ্রমা প্রকাশ করা ও যথাশক্তি তাঁহাদের প্রত্যুপকার করা

কর্ত্তরা ইহা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত অধিক আয়াস আরশ্রক

করেনা।

পরনারাধ্য পিতা মহাশন্ধ স্থীর সম্ভানদিগকে শিক্ষিত,বিনীত ও সম্পত্তিশালী করিবার নিমিত্ত সাধ্যমত চেষ্টা করেন। তাহারা স্থশিক্ষিত ও সচ্চরিত্র হইলে, তিনি আপনারে ক্লতার্থ বোধ করেন। তাহারা ক্লতী ও স্থা ও যশবা হইলেই, তিনি পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হন। অন্তের মুথে স্বীয় পুলের স্থাতিবাদ শ্রবণ করিলে তাঁহার অন্তঃকরণ আহলাদে নৃত্য করিতে থাকে। মেহের কি আশ্চর্ঘা মধুরময় ভাব! যাহারা অন্তকে আপন অপেক্ষা অধিকতর বিদ্বান, যশস্বী ও ধনশালী দেখিলে বিদ্বেষ প্রকাশ করে তাহারাও আপনার অপেক্ষায় আপন পুলের ধন, মান, বিলা ও যশঃ অধিক দেখিলে অতান্ত আহলাদিত হয়।

প্রত্যক্ষ দেবতা-স্বরূপা মেহুন্য়ী জননী প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম 'সন্থানের শুভসাধনার্থে যাদৃশ যত্ন প্রকাশ ও ক্লেশ স্বীকার করেন, তাহা শ্বরণ হইলে কোন ব্যক্তির অন্তঃকরণে ভক্তিরস প্রকটিত, নয়ন-যুগলে অশ্রজল বিগলিত ও দর্ক শরীর রোমাঞ্চিত না হয়। মাতা আমাদের জঃথের সময় জঃথ ভোগ করেন, বিপদের সময় বিপদ ভোগ করেন, এবং রোগের সমগ্র রোগীর প্রায় বাবহার ক্রিয়া থাকেন। ত্র্ম পোষ্য শিশু সন্তান পীড়িত হইলে, তদীয় জননীকে যে পীড়িতবৎ ব্যবহার করিতে হয় ইহা কাহার অবিদিত তিনি সন্তানের কি না করিয়া থাকেন ? স্বকীয় শরীর-নিঃস্ত স্তম্ম দান দারা তাহার শরীর পোষণ করেন এবং অত্যাশ্চর্য্য অনি র্মচনীয় মধুময় স্নেহ সঞ্চার দারা তাহার স্থুখ ও স্নাস্থ্য সংবর্দ্ধন করেন। তিনি সম্ভানের কল্যাণার্হে যথার্থই জীক্ষ সম-র্পণ করিতে পারেন। আমাদের সর্জ্ঞারীর তাঁহার অসামান্ত কারুণ্য প্রকাশ করিতেছে। এই দেহের প্রত্যেক শোণিত-বিন্দু তাঁহার নিরুপম মেহ পক্ষে সাক্ষা প্রদান করিতেছে। এরূপ অসামান্ত মেহময় ভাব ও এপ্রকার নিতান্ত স্বার্থণুত্ত প্রগাঢ় প্রীতির দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে আর কোথাও নাই।

বাহারা আমাদের এতাদৃশ শুড়াকাজ্জী, তাঁহাদের প্রতি কিন্তুপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, তাহা কি কথায় বলিয়া শেষ করা যার ? যাহার মন স্বভাবতঃ ধর্ম পথে অন্থানী, দয়া ও ভক্তিতে পারিপূর্ব, সেই তাহা অনুভব করিতে পারে। তাঁহাদের জ্বাবন সার্থক হয়। কায়ননোবাকো তাঁহাদের আজ্ঞাবহ থাকা ও অক্তিম ভক্তি প্রকাশ পূর্বক সাধানুসারে তাঁহাদের প্রত্যুপকার করা করিব। তাঁহাদের প্রতি আমাদের যাবতীয় কর্ত্তব্য কর্মা নির্দিত আছে, সমুদায়ই ঐ জুই সংক্ষিপ্ত নীতিদ্বতের অন্তর্ভুত রহিয়াছে।

শিশু সকলে স্থকীয় শুভাশুক্ক কিছুই জানিতে পারে না, অতএব, তাহাদিগকে মন্তভাবে জনক জননীর বশবর্তী থাকিয়া তদীয়
আজ্ঞানুষায়ী কার্যা করিতে হয়। তাঁহারা শিশুসন্তানিদিগকে যাহা
কিছু অনুমতি করেন, সন্দায়ই তাহাদের শুভাভিপ্রায়ে
সকলিত। যাহারা তাহাদের স্থেথ স্থবী ও তাহাদের ছঃথে
ছঃবী, তাহারা তাহাদের বত কল্যাণ চিয়া করেন, ভূমগুলে
অন্ত ব্যক্তি তাহার শতাংশের এক অংশও করে না। এই প্রমশুভদায়ক তত্ব শিশুগণের যত হাদরক্ষন করিয়া দিতে পারা যার,
ততই মঙ্গল, ততই তাহারা পিতা মাতার আজ্ঞা পরিপালন করা
স্থাপর বিষয় বোধ করিয়া তদনুষায়ী বাবহার করিতে প্রস্তু হয়।

অনেকানেক বালককে ক্রমে ক্রমে পিতা মাতার অবাধ্য হইতে দেখা যায় বটে, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয়, পিতা মাতার অফুকম্পা, অভিজ্ঞতা ও মেহ-প্রবৃত্তির অস্লতা ইহার এক প্রধান কারণ। তাহারা পিতা বা মাতা বলিয়া জানিলেই যে তাঁহার বশীভূত হয় এমন নহে। জনক জননীর প্রবল বৃদ্ধি, প্রাচ্ব জ্ঞান ও সন্তানের শুভোলতি সাধনার্থ একান্ত যত্ন না দেখিলে, তাহার ভক্তি শ্রদার উদয় হয় না। কোন ব্যক্তিকে শ্রিষাদ বস্তু স্থাদ বোধ কবিতে আদেশ ক্রমিল স্থানের

ভাহা কোন মতেই স্থাদ বলিয়া প্রতীত করিতে পারে না সেইরূপ যে ব্যক্তির সতেজ বৃদ্ধির্তি ও প্রবল ধর্মপ্রবৃত্তির কার্য্য না দেখা যায়, তাহার প্রতি ভক্তি শ্রহার সঞ্চার হয় না। শিশু-গণের সমকে দদগুণ ও দঘাবহার প্রদর্শন না করিয়া তাহাদিগকে কেবল তিরস্কার করিলে বরং বিপরীত ফলেরই উৎপত্তি, হয়। ষাহার প্রতি কঠোর ব্যবহার ও কর্কশ কথা প্রয়োগ করা যায়, তদ্বারা তাহার ধর্মপ্রবৃত্তির উদয় হওয়া দূরে থাকুক, জিঘাংসা, প্রতিবিধিৎসা, আত্মাদর এই মুমস্ত নিরুষ্ট প্রবৃত্তিই উভিজ্ঞিত হুইয়া উঠে। বিষাক্ত শর-বিদ্ধ করিয়া কি কাহারও শরীর স্তুত্ত করা যায় ৪ না ঘ্লতাহতি প্রদান করিলে প্রদীপ্ত অনল শীতল হয় ৪ নিম্বক্ষ রোপণ করিয়া রস্পরিত অমত ফল লাভের প্রত্যাশা করা আর তিরস্কার ও শাস্তি প্রদান দ্বারা বালকগণের শ্রদান্দাদ ও প্রীতিভাজন হইবার আশা করা উভয়ই তুলা, উভয়ই নিতান্ত নিক্ষণ হয়। তাহাদের প্রেমান্সাদ ও ভক্তিভালন হইতে इरेल जाशानत निकृष्ठे आपनात छान ७ धर्म अनुमन कतिए হয়। যদি কোন ব্যক্তি বালকগণের সমীপে স্থবিজ্ঞতা ও সদা-চরণ দারা আপনার এরপ মনোহর স্বভাব প্রকাশ করিতে . পারেন যে, তাহা দেখিলে স্বভাবতই ভক্তি ও প্রীতির উদ্ধাহয় এবং যদি তদ্ধুরা তাঁহাকে জ্ঞানাপন্ন ও ধর্মপরারণ বলিয়া তাহা-त्मत क्रः श्राटात्र **अत्या,** जाहा इहेत्न, यिनि निजाय अध्य तान-কেরা তাঁহার সমাক বশতাপন্ন না হয়, কিন্তু উত্তম ও মধাম বালকেরা তাঁহার প্রতি ভক্তি শ্রুরা প্রকাশ পূর্বকি তাঁহার বশবন্তী 'হইবে তাহার সন্দেহ নাই। যেমন স্থশীতল চন্দন লেপন করিলে শরীর স্থণীতল হয়, সেইরূপ স্থধান্যী ধর্ম-প্রবৃতির সংস্পর্শে ধর্ম-প্রেভির সঞ্চার হয়।

কোন কোন বালকের ধর্মপ্রবৃত্তি এরূপ ছর্মল ও নিহুষ্ট প্রবৃত্তি এতাদৃশ প্রবল যে, তাহারা কোন মতেই বিনীত ও বল-বতী হয় না। কিন্তু তাহারা সহজে বণীভূত হয় না বলিয়া তাহাদের চরিত্র সংশোধনের আশা একবারে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে, দর্ব্ব প্রয়ত্ত্বে চেষ্টা করিয়া দেখা উচিত। নিরুষ্ট প্রবৃত্তির এতাদৃশ প্রবলতাকে এক প্রকার রোগ বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। থেমন শরীরস্থ শোণিত-প্রবাহের অতিমাত্ত প্রবলতা হইয়া জররোগের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ অতি তেজস্বিনী নিকুষ্ট প্রবৃত্তি সকল অতিমাত্র উত্তেজিত হইয়া ছুম্চরিত্ররূপ মহারোগ উৎপাদন করে। পাপরাপ পীডায় পীডিত বালক-় দিগকে এক স্বতন্ত্র স্থানে রাথিয়া চিকিৎদা করা কর্ত্তবা। যে স্থানে লোভের সামগ্রী ও অন্ত অন্ত নিরুষ্ট প্রবৃত্তির বিষয় উপস্থিত না থাকে, সেই স্থানে তাহাদিগকে স্থাপিত করা উচিত। তাহা-দিগের ব্যবহারের প্রতি সতত দৃষ্টি রাথিবার ও তাহাদের উপর সর্বাদা অধাক্ষতা করিবার নিমিত্ত এক এক জন শিক্ষক নিযুক্ত রাথা আবশুক। তাহাদের যে সমস্ত ধর্ম প্রবৃত্তি ছর্কল, তাহা সবল করিবার নিমিত্ত নানামত উপদেশ প্রদান করা কর্ত্তবা, এবং যাহাতে দেই দকল বুদ্তি স্ব স্ব বিষয় পাইয়া পরিচালিত হইতে পারে, এরূপ ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া বিধেয়। আপন আপন সন্তানদিগের চরিত্রশোধনার্থ এ প্রকার উপায় করা অনেকের পক্ষে স্থ্যাধ্য নহে, অতএব এই বছকল্যাণকর বিষয় সম্পাদনার্থে দাধারণ বিভালয়ের ভায় এক এক সাধারণ স্থান নিরূপণ করা কর্ত্তব্য। অধম বালকেরা তথায় অবস্থিতি করিয়া বিনীত ও শিক্ষিত হইলে, কালক্রমে শুব্ধচরিত হইয়া স্থুখ স্বচ্ছন্দে কাল্যাপন করিতে সমর্থ হয়। এরূপ উপায় ঘারাও যাহারা স্থারামূগত ও ধর্মপথাবলধী না হয়, তাহাদের পরিত্রাণ-গ্রাপ্তির আর অষ্ঠ উপায় নাই।

যদি পিতা মাতা সন্তানের শারীরিক ও গানসিক প্রকৃতি অবগত হইতে পারেন, এবং অবগত হইন্না উচিত ব্যবস্থা করিয়া দেন, তাহা হইলে, বালকেরা এক্ষণকার অপেকার অনেক বাধ্য হর তাহার সন্দেহ নাই। ক্রণাময় প্রমেখর শিশুগণের শুভা-ভিপ্রামে তাছাদের কোন কোন বুত্তিকে এভাদুশ তেজমিনী করিয়া দিয়াছেন যে, তাহা চরিতার্থ করিবার নিনিত্ত তাহার। সর্বাদ। অস্থির থাকে। তৎসমুদায় সঞ্চালন করিতে নিষেধ করিলে তাছারা ক্ষম, বিষয় ও বিরক্ত হয়, এবং তদ্বারা ক্রমে ক্রমে তাহাদের অবাধা হইবার স্ত্রণাত হইতে থাকে। তাহারা গমন. ধাৰন, কুৰ্দ্দ কৰিবাৰ নিমিত্ত সভত বাস্ত। শাৰীৰ বিধান বেতা পণ্ডিতেরাও বিচার করিয়া দেখিয়াছেন, পুনঃ পুনঃ অঙ্গ পরি-চালন করা শিশুপণের পক্ষে বিশেষ আবগুক। তাহারা শরীর সঞ্চালন করিয়া আছলাদিত হইবে এবং আছলাদিত হইয়া বল 🔏 স্বাস্থা লাভ করিবে এই অভিপ্রায়ে পর্ম পিতাপর্মেধর তাহাদিগকে অঙ্গচালনা বিষয়ে ছজ্জেম প্রবৃত্তি প্রদান করিয়া-(इन। किन्नु कि आक्राध्यत विषत्। आत्मारक के कनामनामी প্রবৃত্তির প্রকৃত প্রয়েজন অবগত না থাকাতে, বালকগণকে অঙ্গ চালনা করিতে নিষেধ করেন, এবং তাহারা চালনা করিলে তির্ম্বার ও প্রহার করিয়া থাকেন। ইহাতে তাহাদের স্থপ ও স্বাস্থ্যের বাাঘাত হইয়া অসম্ভোষ ও বিরক্তির উৎপত্তি হয়।

যে কোন ব্যাপার দারা নিরুঠ প্রবৃত্তি বলবতী হয়, তাহাই তাহাদের অবাধ্য হইবার বলবং হেতু হইয়া উঠে। কোন অসাবধান বালক দৈবাং ভূমিতে পতিত হইয়া আহত হইলে,

অনেকে তাহার সম্ভোষসাধনের নিমিত্ত সেই ভূমির উপর পদা-থাত করে। ইহাতে তাহার উপকার হওয়া দুরে থাকুক, প্রাহাহ তাহার জিবাংসা ও আত্মাদর এই ক্লই নিক্লষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ इटेश প্রবলা इटेशा शास्त्र। यनि দে স্থলে এরপ যুক্তিবিরুদ্ধ বাবহার না করিয়া সেই শিশ্লকে তাহার পতনের কারণ বিশেষ-রূপে অবগত করান বায়, এবং ভবিশ্যতে এ বিষয়ে সাবধান হুইতে উপদেশ দেওয়া যায়, তাহা হুইলে অনেক উপকার দর্শে তাহার সন্দেহ নাই। অর্থাৎ বালকের সাবধানতা, শিক্ষা ও সতর্কতা বৃদ্ধি হয়, বৃদ্ধি পরিচালন করা অভ্যাস পায়, এবং ভবিষ্যতে এরূপ তর্ঘটনার অনেক নিবারণ হয়। স্পতরাং বলিতে ি হয়, করুণাময় পরমেশ্বর যে অভিপ্রায়ে এরূপ স্থলে চঃথ নিয়োজন করিয়াছেন, তাহা সম্পন্ন হয়। লোকে এ সকল বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা না করিয়া শিশুগণের নিরুষ্ট প্রবৃত্তি ক্রমশঃ প্রবল করিয়া দেয়, স্কুতরাং তাহারা উত্রোভর অবিনীত ও অবাধা ছইয়া উঠে। কিন্তু যদি তাহারা প্রস্পর সমঞ্জনীভত ধর্মান্ত্রক মনোরত্তি সকল প্রাপ্ত হইয়া জন্ম প্রহণ করে, এবং পিতা মাতা ভাহাদিগকে উচিত্মত শিক্ষিত ও বিনীত করিয়া, ভাহাদের কোনপ্রকার উপজীবিকা অবধারণ করিয়া দেন, তাহা হইলে তাহারা কথনই তাঁহাদের নিকট অক্কতজ্ঞ হয় না, এবং জনক জননীর প্রতি যে সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিরূপিত আছে, তাহা সাধন কবিতেও অব্তেলা কবে না।

দকল অবস্থাতেই পরমারাধা পিতা মাতার আজ্ঞাবহ থাকা দ্বানের পক্ষে অবতা বিধের তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু হল-ভেদে ইহার কিছু কিছু ইতরবিশেষ হইতে পারে। শিশুগপ দ্বীনদং বিহেরনার অসমর্থ, অতএব ভাল মন্দ্র বিহার না করিয়া

পিতা মাতার নিতাত অহণত হইয়া চলাই তাহাদের পক্ষে আবিশ্রক। কিন্তু যথন মন্তুয়ের বুদ্ধিবৃত্তি উল্লত ও পরিপক হইয়া कर्द्धवाक द्वेवा विচাद्ध शावनर्भिनी हत्र, ज्थन बात निजास अन्नवर अञ्चलीय आत्रात्मत अञ्चलामी इटेगा हला विस्तर नट्ट। यनि পিতা মাতার কোন মাজ্ঞা প্রতিপালন করিতে হইলে কিছ কঠ স্বীকার করিতে হয়, অথবা কোন সম্ভাবিত স্থথের ব্যাঘাত জন্মে, তাহা অবশ্র কর্ত্তবা। কিন্তু যদি কোন বিষয়ে তাঁহাদের অনু-রোধ রক্ষা করিতে হইলে, ধর্ম-বিরুদ্ধ কার্যোর অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহা কোন জ্ঞেই কর্ত্তবানহে। পিতা মাতার অনুমতি পালন করা কর্ত্তন্ম বটে, কিন্তু পরম পিতা প্রমেশ্রের আজ্ঞা প্রতিপালন করা তদপেক্ষায় গুরুতর কর্ত্তবা কর্ম্ম। যদি কাহারও পিতা বা মাতা তাহাকে চৌর্যা, প্রতারণা, মিথাাকগনাদি পাপ কর্ম করিতে আদেশ করেন, তাহা প্রতিপালন করা কোন রূপেই শ্রেয়ন্তর নহে। তাঁহাদের নিকট রুতজ্ঞ থাকা, ভাঁহাদের প্রতিভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ করা, তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করা এবং সাধ্যাত্মসারে স্থুথী ও সম্ভুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করা সর্ব্বতো-ভাবে বিধেয়, কিন্তু তাঁহাদের অন্তুরোধে প্রমেশ্ব-প্রতিষ্ঠিত প্রম-कलांगकत निष्य ममुनार्यत विकन्न कार्या कता त्यायस्य विनया কোন রূপেই উল্লেথ করা যায় না। ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, ধুদি পিতা মাতার কোন আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে হইলে সস্তানকে কষ্ট স্বীকার করিতে হয়, তবে তিনি অবগ্র তাহা কবিবেন। কিলু যদি তাঁহারা আপনাদের অবিবেচনা দোষে তাহাকে অনুর্থক ফুঃসহ ফুঃখদাগরে মগ্ন হইতে কহেন, তাহা হুইলে তাঁহাকে যে অবখুই সে আজ্ঞা পালন করিতে হুইবে এ কথা কোন মতেই যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয় না। কিন্তু এতাদুশ স্থলে, তাঁহাদের কোন্ কোন্ আজ্ঞা পালন করা আবশ্রক ও কোন্ কোন্ আজ্ঞা লজ্ঞন করা বিধেন্ন তাহাও নির্দ্ধারিত লিখিত হইতে পারে না। তাহা নিরূপণ করা ভাঁহাদের মেহ ও অনুকম্পা এবং উাঁহাদের আজ্ঞাপানন-জনিত কঠের পরি-মাণের উপর সম্যক্ নির্ভর করে। তবে সংশ্রস্থলে সাদ্বিক-ভাবাপন্ন ধর্মনীল সন্তান আপনার স্থাৎপত্তি অপেক্ষা পর্ম পূজনীয় পিতা মাতার সন্তোধসাধনে অধিক মনোযোগী হইবেন তাহার সন্দেহ নাই।

কারমনোবাকো পিতা মাতার আজ্ঞান্থবর্তী থাকা এবং
অক্ত্রিম ভক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক সাধাানুসারে উাহাদের প্রত্যুপকার
করা সঞ্জানদিগের পক্ষে অবশু-কর্ত্তব্য এ বিষয় প্রতিপন্ন হইল।
কাঁহাদের কিরূপ আজ্ঞাবহ থাকিতে হয়, তদ্বিময়ের বিবরণ করা
গিয়াছে। তাঁহাদের কিরূপ প্রত্যুপকার করিতে হয়, তাহা
এক্ষণে দিখিত হইতেছে।

পরনারাধ্য পিতা মাতা সন্তানের যাদৃশ শুভকারী, ভূমপ্তলে অন্ত কোন ব্যক্তি তাদৃশ নহে। আমরা অন্ত লোকের নিকট যত উপকার প্রাপ্ত হই, তাহাও তাঁহাদের যত্ন সাপেক। তাঁহারা অশেষপ্রকার ক্লেশ স্বীকার করিয়া আমাদিগকে জীবিত ও স্কন্থ না রাখিলে আমরা অন্ত কর্তৃক প্রদত্ত স্থুখ সন্তোগ করিতে সমর্থ ইইতাম না। তাঁহারা অন্তক্ষপা পুরঃসর আমাদিগকে শিক্ষিত ও বিনীত না করিলে আমরা অন্ত স্মাপে ধন, মান ও যশ উপাজন করিতে সক্ষম ইইতাম না। আমাদিগকে শৈশবকালে রক্ষা করিয়া বালাবেহাতে অবতীর্ণ করিতে তাঁহাদিগকে কত ক্লেশ স্বাকার করিতে এবং কত উৎকণ্ঠা ও কত যাতনাই স্ক্ করিতে ইইয়ছে, এবং স্কুচঞ্চন বাল্য স্থভাবকে অপেকাক্ষত বৈচক্ষণ্য-

সংযুক্ত যৌবন দশায় পরিণত করিতেই বা কত যত্ন কত বায় অত্মীকার করিতে হইরাছে। যাঁহারা আমাদের একান্ত শুভা-কাজ্ঞী ও আমাদের উপকারার্থে যৎপরোনান্তি ক্লেশ স্বীকার ও স্থল বিশেষে প্রাণ পর্যান্ত সমর্পণ করিতে উন্নত, তাঁহারা যদি কদাচিৎ আমাদিগকে নিপ্রয়োজন তিরস্কার করেন, অথবা শক্তি-সত্ত্বেও কোন বিষয়ে আমাণিগের স্থুথ স্বচ্ছন্দতা সম্পাদন করিতে বিরত হইয়া থাকেন, তাহা কোন মতেই ধর্ত্তব্য নহে। যেমন গুণগ্রাহী স্থরসজ্ঞ সংক্রিগণ, স্থ্যাময় পূর্ণচক্রের প্রম রমণীয় অনিকাচনীয় শোভার বর্ণনা করিতে প্রবুত হইলা তদীয় কলম্বসমূহ একেবারেই অগ্রাহ্য করেন, সেইরূপ পর্ম-ভক্তি-ভাজন জনক জননীর অতুল্য স্নেহ ও নিরূপম অনুকম্পা বিবেচনা করিলে উল্লিখিতক্রপ কোন প্রকার কর্কশ ব্যবহার দোধ-পর্যায় মধ্যে ধর্ত্তবা বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহাদের অত্যাশ্চর্যা অপত্যক্ষেত্ স্মরণ হইলে, অন্তঃকরণে ভক্তি শ্রন্ধা ও কুতজ্ঞতা-রস একেবারে উচ্চসিত হুইয়া উঠে। আমরা তাঁহাদের সহিত একত্রই বাস করি, অথবা হেতুবিশেযের বশবতী হইরা স্বতম্র স্বতম্রই অবস্থিতি कति, छौहारमत कृथ्य मितातम धावः स्थय मरस्राय माधनार्थ मन्त्री প্রযন্ত্রে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। পরম পূজনীয় জনক জননীর ক্লেশ থাকিতে, আপনারা সুথ স্বচ্চনে নিত্য নিতা অন্ন পান ুঞ্চণ করা অপেক্ষার, বিষপান করাই শ্রেয়ঃ। যদি এক সময়ে সন্তান ও পিতা মাতা উভয়েরই অপ্রতুল উপস্থিত হয়, তাহা হইলে, আদৌ পিতা মাতার অপ্রতুল পরিহারের বিষয় বিবেচনা করা সন্তানের পক্ষে সর্বভোভাবে কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ তাঁহাদের বার্দ্ধক্যকাল সম্ভানের শ্রহাও যত্ন প্রকাশের প্রধান সময়। সে সময়ে তাঁহা-দের সেবা শুশ্রাবা করিতে পারিলে, সন্তানদিগের জন্মগ্রহণ করা

সার্থক হর। জরা-প্রস্ত হইলে, মনুষ্য স্বভাবতই উগ্র হইয়া উঠেন, অত্যন্ন অক্ত-সঙ্কন্ন ক্রটি দেখিলেও তিরস্কার করিতে থাকেন. এবং এরূপ অব্যবস্থিত হন, যে পূর্বাহ্নে যে বিষয় তাঁহার অত্যন্ত মনোগত হইয়াছিল, অপরাছে তাহা অতি নিন্দনীয় ও নিতান্ত নিম্প্রোজন বলিয়া অগ্রাহ্ন করেন। বৃদ্ধ পিতা মাতার এই সমস্ত দোষ অমান বদনে অক্ষুদ্ধ মনে মার্জ্জনা করা কর্ত্তবা। যাঁহার প্রতি ষথার্থ প্রীতি থাকে তাঁহার নিমিত্ত অপরিসীম ক্লেশ শ্বীকার করিতে পারা যায়। পিতা মাতা যেমন সন্তানকে নিতান্ত ভালবাদেন বলিয়া, তাহার নিমিত্ত নানাপ্রকার কট্ট স্বীকার করেন, ভক্তিবিশিষ্ট শ্রন্ধাবান সংপুত্র সেইরূপ অবিচলিত চিত্তে ্অবিষয় বদনে জনক জননীর সর্ব্বপ্রকার তিরস্কার ও কর্কশ বাব-হার অঙ্গীকার করিয়া লন। সকলেই যে বৃদ্ধ দশার এইরূপ উগ্র-স্বভাৰ হইয়া থাকেন এমত নহে। কেহ কেহ চর্ম কাল পর্যান্ত প্রকুল্ল মনে প্রেমোৎকুল্ল নয়নে জীবন যাপন করিয়া থাকেন। কিন্তু বাঁহাদের তাহার বিপরীত ভাব ঘটিয়া উঠে, এবং বাঁহাদিগের অক্তজ্জল বিবর্ণ লোচন ক্ষেত্ন প্র প্রীতি-ভবের উজ্জ্বল না হইরা মধো মধ্যে ক্রোধ ভরে প্রথর হইয়া উঠে, এবং বাহাদের মুদ্ধ কণ্ঠন্বর মেহ-রুদে মিগ্ধ না হইরা কোপবশে ক্ষণে ক্ষণে উচ্চ হইরা উঠে. তাঁহাদের সন্তানদিগের পক্ষে অক্ষুদ্ধ মনে অবিষয় বদনে ঐ সমস্ত সহ করিয়া তাঁহাদের সেবা ভশ্রষায় নিয়ত নিরত থাকা বিধেয়। পুণোর পরম পবিত্র স্বরূপ সর্বতিই মনোহর তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু এতাদৃশ স্থলে তাহার অতীব রমণীয় ভাব প্রকাশ পায়। যদি দেখা যায়, কোন পিতৃভক্তিপরায়ণ শ্রন্ধাভিষিক্ত ধর্ম্মশীল সন্তান স্বকীয় জরাজীর্ণ পীড়িত পিতার শ্যা সন্নিধানে উপবেশন প্রঃসর আলস্ত ও নিদ্রাকে অনাদর করিয়া তাঁহার নিয়ত প্রদীপ্ত বন্ধণাথিশিখার সাধ্যাহ্মসারে শাস্তি-সলিল সেচন করিতেছেন, এবং সেই সন্তানের বয়স্তেরা প্রমোদ প্রবাহে অবগাহন করত বে দীর্ঘ কালকে অন্ধ্রত্তর বলিয়া বোধ করিতেছেন, তিনি ঐ প্রমোদ সপ্তোগ তৃক্ত জ্ঞান করিয়া সেই কালকে অবশু পরিশোধ্য পিতৃ ঋণ পরিশোধ্যমপ উৎক্রইতর পবিত্র বাণোরে অক্র মনে ক্ষেপণ করিতেছেন, তাহা হইলে বোধ হয়, জগতে ইহা অপেকায় স্কৃত্ত বাপার বুঝি আর কিছুই নাই।

পিতা মাতার ক্রোধ প্রকাশ ও কঠিনতর তিরস্কার প্রভৃতি নিক্ট প্রবৃত্তি-ঘটিত দোষ যেমন গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে, সেইরূপ, তাঁহাদের অল্প-বৃদ্ধি সংক্রান্ত ক্রটিও গ্রহণ করা বিধেয় নহে। পিতা মাতা নিজে অশিক্ষিত হইলেও প্রয়ত্ত অর্থ বায় স্বীকার করিয়া পুত্রগণকে বিভা শিক্ষা দিয়া থাকেন। তাঁহারা আপনারা বিভা-রুদের রুদিক না হউন, তদ্বিধয়ে স্বীয় সন্তানদিগুকে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে দেখ্লিলে, অতল আনন্দ অফুভব করেন, এবং নিজ পুত্র ক্লত-বিশ্ব হইয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন পূর্ব্বক তাঁহাদের বার্দ্ধক্য দশায় ভরণ পোষণ ও স্থা স্বজ্ঞানতা সাধন করিবে এই প্রত্যা-শায় প্রত্যাশাপর হইয়া দেই পুলের শিক্ষা লাভ বিষয়ে অশেষ মতে চেষ্টা করেন। ইহাতে এরপ ঘটিতে পারে যে, পুত্রেরা বে সমস্ত বিভাগ পারদর্শী হয়, পিতা মাতারা কম্মিন কালে তাহার নামও ভনেন নাই, যদি কণাচিৎ নাম শ্রবণ করিয়া থাকেন, সে নামের শকার্থও অবগত নহেন। জনক জননীর চিত্তভূমি ধে অজ্ঞানরূপ ঘন তিনিরে আবৃত থাকে, তাহাজ্ঞান রূপ উজ্জ্ব আলোক প্রকাশ দারা পুত্রের অস্তঃকরণ হইতে অন্তর্হিত হইয়া यात्र । जीवारानत कानग्र (य ममल कुमः छात-भारा वह तिश्वारण, পুত্র বিহারণ শাণিত অস্ত্র সঞালন দারা তাহা এক বারেই ছেদন

করিতে পারেন। কিন্তু বিবেচনা করিতে হইবে, আঁহাদের যে এরপ প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠিত হয়, পিতা মাতার যত্ন, পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয়ই তাহার মূল। ইহাতে যে কোন কোন অক্তজ্জ মস্তান তাঁহাদিগকে অজ্ঞান ও অশিক্ষিত বলিয়া অবজ্ঞা করেন, ইহা অত্যক্ত আক্ষেপের বিষয়। যাহারা তাহাদের বিভালাভের মূলীভূত ও অহ্য অহ্য সকল সম্পদের নিদান সেই বিভা ও সম্পদের অভিনানে তাঁহাদিগকে অনাদর করা অপেক্ষায় অপরাধ জনক আর কি আছে? বিবেচনা করিয়া দেখিলে এরপ স্থলে অক্তজ্ঞ, অভিমানী, গর্কিত পুলের বৃদ্ধিনতা অপেক্ষায় সন্তানের শুভামুখ্যায়ী হিতকারী জনক জননীর অজ্ঞানের অধিক প্রশংসা করিতে হয়। যদি অশিক্ষিত পিতা মাতার সহিত শিক্ষিত সন্তানের কোন বিষয়ে মতের অনৈক্য উপস্থিত হয়, তাহা হইলে, ভক্তি-সহযোগে বিনীত বচনে তাঁহাদিগকে তাহা নিবেদন করা কর্ত্তর; অবজ্ঞা ও অনাদর প্রকাশ করা কোন রূপেই শ্রেম্বর নয়।

এই অবিতর্কিত শুভ তত্ত্ব শারণ রাখা উচিত যে, পরমারাধা ভিক্তিভাজন জনক জননীর প্রতি থেরপ ভক্তিসংক্রত সন্থাবহার করা কর্ত্তরা, তাহা সমাক্ সম্পন্ন করিতে পারিলেও, সন্তান তাঁহাদের ঋণ-পাশ হইতে মৃক্ত হইতে পারেন না। তিনি তাঁহাদের নিকট যাদৃশ উপকার প্রাপ্ত হন, তাদৃশ প্রভ্যুপকার করিতে কোন ক্রমেই সমর্থ হন না। তথাপি আমি সাধ্যা- ক্রমাতে কেনক জননীর সন্তোষ সাধন করিতে যত্ন করিয়াছি এরপ ভাবিতে ও বলিতে পারাও অনেক ভ্পার বিষয়। ইহা হইলে, তাঁহারাও সন্তুই হন, সন্তানের অন্তঃকরণও প্রসন্ন ধাকে, এবং পরম কার্কণিক পরমেশ্ব যে অভিপ্রায়ে সন্তানের সহিত পিতা মাতার এইরপ শুভকর সম্বন্ধ বন্ধন করিয়া দিরাছেন,

তাহাও সম্পন্ন হয়। যংকালে সন্তান নিতান্ত নিরুপায় ও অত্যন্ত অকম থাকে তথন জনক জননী তাহাকে প্রাণাপেকা প্রিয়তম জ্ঞান করিয়া প্রতিপালন করেন এবং জনক জননী যথন পীড়িত ও জরাজীর্ণ হইয়া ক্ষমতাহীন ও উপায়-বিহীন হন, তথন প্রদ্ধাভিষিক্ত ভক্তিপরায়ণ সন্তান তাঁহাদের তংকালোচিত সেবা ভ্রম্মা ও বক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন। বিশ্বপাতার কি আশ্চর্যা কৌশল। কি মনোহর ব্যবহার।

## দশম অধ্যায়।

#### -C•C-

পিতা মাতার প্রতি কি প্রকার ব্যবহার করা উচিত, তাহা
সংক্রেপে লিখিত হইরছে। একলে প্রাতা ও ভগিনীগণের সহিত
কিরপে আচরণ করা কর্ত্তবা, তাহার প্রসঙ্গ করা যাইতেছে।
ভাহাদের পরস্পার প্রণয়সহক্ত সন্থাবহার যে কিরপ রমণীয় ভাহা
বর্ণনা করিয়া হৃল্গত করান যায় না। অবনীমগুলে তৎসদৃশ
স্থেকর বাপার অতীব হুল্ভ।

যদি প্রিয় পাত্রের প্রিয় বস্তুর প্রতি প্রীতি প্রকাশ করা, উচিত হয়, তবে পরম প্রকাশদ পিতা নাতার পরম স্বেহাম্পদ সস্তানদিগকে প্রীতি করা অবশু কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।
সন্তানগণের পরম্পর প্রণয়সঞ্চার ও সদ্যবহারসম্পাদন হুনক
জননীর যেমন তৃষ্টিকর, তাহাদের পরম্পের অপ্রণয় ও কলহ্বটনা
তাঁহাদের তদ্ধপ অস্থ ও অসম্ভোষের ব্যাপার। অতএব, ভ্রাতা
ও ভগিনীগণের সহিত উচিতমত আচরণ না করিলে, জনক
জননীর প্রতি ষেরূপ ব্যবহার করা কর্ত্ব্য তাহাও স্ক্রতাভাবে
সম্পন্ন হয় না।

যদি অপ্রের সহিত মিত্রতা করিয়া অভিন্নহদর হওয়া স্থাধের বিষয় হয়, তবে সহোদরগণের সহিত সম্ভাব রাথিয়া চলাধে সর্ব্বতোভাবে বিধেয় ইহাতে সন্দেহ নাই। যে সকল ব্যক্তি প্রমাদ ছলে উৎসাহ সহকারে বছ দিন একতে কেপণ করি রাছে, পরে তাহাদের পরস্পর প্রণয় বন্ধ থাকিয়া সহবাস ও সদালাপ জানিত অনির্কাচনীয় আনন্দ অন্তব করা যদি অতীব প্রার্থনীয় হন্ধ, তবে যাহারা এক জননীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করি রাছে, এক মেহমন্ত্রী জননীর স্কুমার ক্রোড়ে আহিল, শ্রন, উপবেশন ও ক্রোপক্ষণ করিয়া মনের স্কুথে কাল হরণ করিয়া আসিরাছে, একত্র এক উৎসবেই উৎসব প্রকাশ করিয়া হ হু হৃদয়ানন্দ চতুও গ বন্ধন করিয়াছে, এবং এক বিস্কৃতির রাছে, হাদের পরস্পর প্রতিপালে বন্ধ থাকিয়া পরমপ্রিত্রপ্রয়রসমংবলিত সন্থাবহার করা কতদ্র কর্ত্রা, তাহা বাক্যে বলিয়া শেষ করা যার না। তাহাদের পরস্পর মেহবন্ধনে বন্ধ হওয়া নরজাতির স্কাব সিদ্ধ অসাধারণ ধর্ম। ইহাকে নৈস্বর্গিক ধর্ম কহে। ইহা শিক্ষাপাপেক্ষ নহে।

ভাতা ও ভগিনীগণের পরক্ষর প্রীতি ও মেহ প্রকাশ পূর্বক পরক্ষরের হিতার্ছান করা সর্বাথা কর্ত্তরা ও নিতান্ত আবশ্রক হইলেও যে প্রায় সকল পরিবারই ভাতৃবিরোধ রূপ বিষম শিষে কর্জ্বীভূত দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের শ্রেষ, সাতিশয় স্বার্থপরতা ইহার প্রবল কারণ। নিরুষ্ট প্রবৃত্তির অতিমাত্র প্রবলতাই ইহার মূলীভূত। যখন লক্ষ লক্ষ লোক এতাদৃশ বিরুদ্ধ স্থান, যে প্রধন লোভে লুক্ক হইয়া চৌর্যা, প্রতারণা ও দ্যার্ভি অবলম্বন করে, তথন দায়াদ্দিগের সহিত তাহাদের বিরোধ উপস্থিত হইবে ইহাতে আক্ষম্য কি ? পরক্ষর প্রতিপক্ষীয় উভয় ভাতার স্থভাব এরূপ বিরুদ্ধ হইলে, তাঁহারা

কৃত কণ নির্বিরোধ ও কলহশুতা থাকিতে পারেন ? কিছ : क्र: भीन त्नारक विवास विमःवारम ध्वत्रुख इय विनया मत्रनम्बाव স্থাল ভাতারাও যে তদকুরূপ অপবিত্র আচরণে অন্তর্ম্ভ ইইবেন এরূপ বিবেচনা করা উচিত নহে। যে মহাশয় ব্যক্তিরা উংক্রষ্ট বৃদ্ধিবৃত্তি ও প্রবুল ধর্মপ্রবৃত্তি অধিকার করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন ও বাল্যাবধি জ্ঞানামুশীলনে ও ধর্মামুষ্ঠানে নিয়েজিত হইয়াছেন, তাঁহারা অবশ্র স্থানয় সৌত্রাত্ররপ অসুল্য ধন উপার্জন করিয়া স্থে কাল হরণ করিতে পারেন। তাঁহাদের বাবহারভূমি ক্ষমা-গুণ প্রদর্শনের প্রধান স্থল। তাঁহাদের মধ্যে সকলেরই সকলের অপরাধ মার্জনা করা বিধেয়। সকলেরই স্বীয় স্বীয় ভেটি স্বীকার করা কঠবা। দোষাকর স্বার্থপরতাকে স্নেছ ও বাংসলা সলিলে বিদর্জন দেওয়া আবশুক। পরমপবিত্র লাতৃ-প্রণয়-রূপ পুণ্য-ধামের অধিবাদী হইয়া প্রতারণা ও কপটতাকে একেবারে বিশ্বত হওয়াই শ্রেমঃকল্প। কিন্তু সর্বাদা একত্র অবস্থিতি করিতে হইলে. অনেক প্রকার বিবাদস্থল উপস্থিত হইতে পারে, অতএব ভ্রাত-গণের চিরকাল একালে থাকিয়া একত্র জীবন যাপন করা অবশ্র কর্ত্তবা বলিয়া কোন ক্রমেই নির্দ্ধারণ করা যায় না। এক্ষণে মনুষ্যের যেরপে প্রকৃতি ও জনসমাজের যাদৃশ ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে এক এক ভ্রাতার স্বীয় স্বীয় ক্ষমতানুবায়িনী উপজীবিকা অবলম্বন পর্যাক দার পরিগ্রহ করিয়া নিজ নিজ স্ত্রী পুলাদি সমভিব্যাহারে খতন্ত অবস্থিতি করাই হিতকারী বোধ হয়। কিন্তু কাহারও কোন আপদ বিপদ অথবা কোন বিষয়ে অপ্রতুল উপস্থিত হইলে, সে বিপদ ও দে অপ্রতুল পরিহারার্থে সাধ্যানুসারে যত্ন করা তদীয় ভ্রাতৃগণের পক্ষে অবশ্র কর্ত্তব্য তাহার সন্দেহ নাই। স্বীয় সহোদরের এতাদৃশ উপকার করা

সদাশর, দরাশীল বাকিনিগের অভাব সিদ্ধ গুণ। কিন্তু সম্দাম

আতা ও আতুষ্পুত্র প্রভৃতির একত্র সংস্কৃষ্ট থাকা যে, এতদেশীর
লোকের স্থল্পনক ও নিতাপ্ত আবগ্রুক বলিয়া হাদরক্রম আছে,
তাহাদের এ সংস্কার তাদৃশ কল্যাণকর বোধ হয় না। এই
প্রাচীন প্রথা সম্পূর্ণ স্থানায়ক হওয়া দূরে থাকুক, তদ্বারা আতৃবিরোধ রূপ বিষম বিষ উত্তাবিত হইয়া সকল পরিবাদের এক্রীভূত করে। স্থাতরাং তাহাদিগকে কিছু দিন সেই ক্রিমানলে
দগ্ধ হইয়া অবশেষে পৃথক্ হইতে হয়। এই বিবাদ, বিস্বাদ ও
কলহ দ্বারা হাদর বিদারণ করিয়া পৃথক্ হওয়া অপেক্রা অগ্রহ
স্বাত্র হওয়া শ্রেয়ঃ। যে হলে পরম পরিত্র প্রণায়-প্রবাহ নিয়ত
প্রবাহিত থাকা উচিত, সে হলে গরল-ময় কলহ-ঘটনা হওয়া
অতান্ত ক্রেশকর। যাহাদের পরম্পর আর্ক্রাণ ও বিমান্বাতকতা
করিয়া পরম্পরের অহিত চেষ্টা করা ছাসহ যন্ত্রণার বিবয়।

আর উল্লিখিত রীতি বলবতী থাকাতে. অন্থ অন্য প্রকার অনিষ্ঠও উৎপন্ন হইরা থাকে। বদি এক সহোদর সাতিশন্ন পাপাচরণ করিয়া পুনঃ পুনঃ উৎপাত উপস্থিত করে, তন্থারা অন্থ সহাদরের অত্যন্ত ক্লেশ, এবং কথন কথন গুরুতর বিপদও উপস্থিত ইইতে পারে। এরূপ রিপুপরান্ন নরাধ্যের সংভি সংস্ট থাকিয়া বাবজ্জীবন যন্ত্রণা ভোগ করা শান্ত-স্থভাব পুণ্য-শীল বাক্তিদিগের পক্ষে কিরূপে কর্ত্তব্য ও আবশুক বলিয়া নির্দেশ ক্রা যাইতে পারে? তিত্তিন বহু গোজীর নধ্যে এক জন রুতী উপার্জনক্ষম হইলে, অপরাপর সকলে তাহার উপর নির্ভর করিয়া থাকে। প্রোপজীবী হওয়া ও পরকীয় আফুল্লার উপর নির্ভর করিয়া থাকা বে অত্যন্ত ঘুণাও মানির বিষয়, ইহা

অনেকে বিবেচনা করে না। করণামর পরমেশ্বর অসীম অন্থ-কম্পা প্রকাশ প্রঃসর মানববর্গের আক্ষিক আপদ্বিপদ্ উরারার্থে তাঁহাদিগকে পরম্পর বিবিধ বন্ধনে বন্ধ করিয়া রাথিয়া-ছেন্দ্রটে, কিন্তু আমাদের কেবল অন্থানীয় অনুগ্রহের উপর নির্ভ্র করিয়া চলা কোন মতেই তাঁহার অভিমত নহে। আমাদের শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতির বিষয় বিচার করিয়া দেখিলে, স্পষ্ট প্রতীতি হয়, আমরা স্থকীয় য়য় ও পরিশ্রম দারা সংসার যাত্রা নির্কাহ করি ইহাই তাহাদের অভিপ্রত। ফলেও দৃষ্টি চইতেছে পরতন্ত্রতা নিতান্ত ক্রেশ্কর, স্বতন্ত্রতাই স্থলায়ক।

# "দর্কাং পরবশং তঃখং দর্কামাত্মবশং **স্থ**ম্।"

কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয় ! পরাধীনতা যে যন্ত্রণাদারক ও লাঘব-জনক, এই প্রত্যক্ষ দির বংগার্থ তত্ত্ব আমাদের অন্তঃকরণ হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইরা গিরাছে। এতদেশীয় সর্ব্ধপ্রকার রীতি নীতিতেই ইহার সম্পূর্ণ নিদর্শন লক্ষিত হইতেছে। এতদেশীর এক এক বাক্তি ভগিনী, ভাগিনের, পৌল, দৌহিত্রাদি বহু পরিবারের ভারগ্রহণ করিয়া যেরপ ভারগ্রন্ত হয়, তাহা কাহার অবিদিত আছে ? পরিজনদিগের মধ্যে অনেকে কপর্দ্ধক মাত্র আহরণ না করিয়াও, গোজীপালক কোন ব্যক্তির উপর সম্পার ভার অর্পণ করিয়া, নিশ্চিন্ত মনে কাল হরণ করে; যাহার ব্যক্তে এক মণ লৌহের ভার সহু হয় না, তাহার একেবারে দশ মণ ভার বহন করা কিরপে স্থুপাধা হইতে পারে ? ইহাতে তাহার ও যথেষ্ঠ কঠ, পরিজনবর্গেরও যৎপরোনান্তি ক্লেশ। তাহাকে হুর্বহুভারাবনত হইয়া দারুণ ছুর্ভাবনায় শরীর জীর্ণ করিতে হয়। অতএব, যে প্রথা প্রবৃশ থাকাতে ঐ সমুদায় বিষম

বিষমর ফল উৎপন্ন হয়, তাহা সর্কতোভাবে স্থখদারক ও নিভান্ত আবস্থক বলিয়া নিশ্চয় করা কিরূপে যুক্তিসির হইতে পারে পূপরস্ক এ কথা অবশু শীকার্যা বটে, যদি সহোদরবর্গে পরম পরি-ভক অক্তিম প্রণয়-পাশে বন্ধ থাকিয়া পরম্পর স্নেহ ও সদ্ভাব প্রকাশ প্রংসর সপরিবারে একালে স্থথে কাল হরণ করিতে পারেন, তাহা হইলে, তাঁহাদিগকে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ভান্ধন বলিতে হয়, তাহার সন্দেহ নাই। কিয় মন্ত্রের ক্রিয়া-রুক্ষে এরূপ কল্যাণকর ফল উৎপন্ন হওয়া ত্রংসাধা। এতাদৃশ পরম প্রোগনীয় স্থপীয্য সঞ্চারিত হইবার অন্ধিক কাল পরেই বিহেষবিষ নিংস্ত হইতে থাকে।

দ্রাত্গণ বালাবেধি যাবজ্জীবন একত্র সংস্ট থাকিয়া এক গতে অবস্থিতি করুন, অথবা কৃতী ও উপার্জনক্ষম হইয়া স্বতন্ত্র বাস করুন, তাঁহাদের পরপার সেহ ও যত্র করা এবং পরস্পরের হিতাফুর্যানে অন্তর্বক থাকা সর্বতোভাবে বিধেয়। ইহাতে প্রত্যেকেরই ইট্নাধন ও অনিষ্ট নিবারণ হইয়া সংসারের স্থপ্রবাহ সম্ধিক প্রবল হয়।

্ লাতা ও ভণিনীদিগের প্রতি ক্ষেত্র, যত্ন ও প্রীতি প্রকাশ করিতে হইলে, তদীয় সন্তানদিগের প্রতিও তদয়রূপ অমুক্ল আচরণ করিতে হয়। ঐ সন্তানদিগেরও পিতৃতা ও পিতৃবা রী প্রতান মাতৃল ও মাতৃলানী প্রভৃতির প্রতি ভক্তি-সহক্ষা সদয় বাবহার করা কর্ত্তবা স্থাসম্পর্কীয় লোক বে নিঃসম্পর্কীয় অপেক্ষায় অধিক যতের পাত্র, ইহা সকল লোকেরই স্থভাবতঃ ক্লয়ক্ষম আছে। যে বাক্তি যত নিকটসম্পর্কীয়, তাহাকে তত ক্লেচ-ভান্সন ও প্রীতি-পাত্র বলিয়া বোধ হয়। তাঁহারা পরম্পর বিক্লম্বাক্রাস্ত্র হইলে বিরোধ উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু তাহা

মুখুমাজেরই অতি গর্হিত অনৈদর্গিক ব্যবহার বলিয়া প্রতীতি লাছে। যাঁহারা এক পরিবারস্থ থাকিয়া একত বাস করেন. চাঁহাদের মধ্যে এক জনের গুণাগুণে অন্য জনের বিলক্ষণ ইষ্টানিষ্ট উৎপন্ন হইতে পারে। একারণ, তাঁহাদের শাস্ত ও নচ্চরিত্র হইয়া পরস্পর সম্ভাব রাথিয়া পরস্পরের স্কুথচিস্তা করা গ্রেকারত অধিক আবিশ্রক। কিন্তু তাঁহাদিগের ও অপরাপর াগোত্র বন্ধবর্গের পরস্পর কোন বিষয়ে কিরূপ ব্যবহার করিতে য়ে, তাহা নিশ্চয় নির্দেশ করা সম্ভব হয় না। জনসমাজের গবস্থান্দ্রপারে এ বিষয়ে অনেক ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। যে াজ্যের রাজনিয়ম এমত স্থানার ও স্থায়ামুগত এবং রাজকর্মন ারীরা এমত স্থন্দর রূপে সেই সমস্ত নিয়মানুষায়ী কার্য্য নির্ব্বাহ চরেন যে, প্রজারা অনায়াদে নির্ভয়ে কালক্ষেপ করিয়া ধন প্রাণ াক্ষা করিতে পারে, তথাকার লোকের পরম্পর অনুকৃলতার চাদৃশ অপেকা রাথে না । তাহারা নিজ নিজ ক্ষমতানুষায়িনী এক াক উপদ্বীবিকা অবলম্বন করিয়া যথা তথা অবস্থিতি করিতে ারে। অধিক দূরে অবস্থিত হইলে, ক্রামে ক্রামে স্নেহ ও মমতার র্বতা হইয়া আইদে, এবং অনধিক পুরুষ গত না হইতেই ্যহারা প্রস্পর অপ্রিচিত ও অপ্রিজ্ঞাত থাকিয়া ইতস্ততঃ বাদ ণ্রিয়া থাকে। কিন্তু যে দেশের রাজশাসন সেরূপ স্থন্দর ও নংশঙ্কর নহে, তথাকার প্রজারা প্রস্পর সাহায্য-সাপেক হইয়া ানেক পুরুষ পর্যান্ত স্নেছ-বন্ধনে বন্ধ থাকে। এতাদুশ এক-গাত্রোদ্ব বাক্তি সকল আপনাদিগকে এক পরিবার জ্ঞান করে, াবং তাহাদের মধ্যে এক জনের কোন বিপদ ঘটিলে অপরাপর কলে তাহার নিরাকরণার্থে সাধামত চেষ্টা পায়। আরব, তাতার, র্কমান ও তাদৃশ অবস্থান্বিত অপরাপর অনেক জাতির মধ্যে

এইরূপ ব্যবহার দেখিতে পাওরা বার। কিন্তু আপেকারুত্ব উৎকৃষ্টতর রাজনীতি বিশিষ্ট ইংরাজ ও করাশিশ্দিগের আচ্বুন ইহার বিপরীত। তাঁহারা পরস্পর নিরপেক্ষ ও স্বভন্ত থাকিরা, স্ব স্ব সামর্থান্তুসাবে স্থাসমূদ্ধি লাভ করিয়া, অপরতন্ত্রভাবে জীবন যাপন করেন। আত্মবশ হওরা স্থাবের বিষয় বটে, কিন্তু আত্মবশ হইয়া স্বেহ ও বাৎসলা বিসর্জন করা গৃহিত কর্ম।

## धकानम अधारा।

প্রভু ও ভূতা এ উভয়ের পরস্পর কর্ত্তবাও গৃহধর্মের মধ্যে গণনা করিতে হয়। সর্কনিয়ন্তার অথগুনীয় নিয়মানুসারে একাল পর্যান্ত জনসমাজের যেরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে, তদকুদারে সর্বদেশীয় লোকদিগের প্রধান ও নিরুষ্ট নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে হইয়াছে। ধন, বিষ্ণা, ক্লতিত্ব প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের ইতর বিশেষই এরূপ শ্রেণী ভেদের মূলীভূত। এ প্রকার শ্রেণী ভেদ হইলে স্কুতরাং কাহাকেও বা দেবক, অর্থাৎ ভূতা, কাহাকেও বা সেব্য অর্থাৎ প্রভু হইতে হয়; কিন্তু এ উভয়ের মধ্যে কেহই শ্বতম্ব নহে, উভয়ই পরতন্ত্র, উভয়ই পরস্পর সাহাঘ্য-সাপেক। প্রভূ আপনার অর্থ দিয়া ভূত্যের আহ্কুলা করেন, ভূত্য তদ্বিনিময়ে পরিশ্রম দিয়া প্রভুর উপকার করে। অতএব ভূত্যকে হেয় ও জ্বস্ত জ্ঞান করা প্রভুর পক্ষে উচিত নয়, প্রভুর আজ্ঞায় অবহেলা করাও ভৃত্যের পক্ষে বিধেষ নহে। তাঁহাদের পরস্পর কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, ভদ্দিবয়ে ছই চারি কথার উল্লেখ করা উচিত বোধ হইতেছে। অগ্রে প্রভুর কর্ত্তবা, পশ্চাৎ ভূত্যের কর্ত্তবা লিখিত হুইতেছে।

ভূতাদিণের প্রতি সক্ত সদর ব্যবহার করা উচিত,তাহাদিগকে প্রহার ও প্রভূষ প্রদর্শন এবং তাহাদের প্রতি পরুষ বাক্য প্রয়োগ করা কোন মতে বিহিত নহে। তাহাদের প্রতি এর প ন্যায়-বিকল্প ব্যবহার করিলে তাহাদের অনুরাগ বৃদ্ধি ইওঁর। দুর্গে থাকৃক, প্রত্যুত, রোধ ও বিদ্ধেবরই উদ্রেক হইতে থাকে। মূদ্দিশান ও স্থধ হুঃথ বোধ সকলেরই তুলাক্রণ, এই প্রম কল্যান কর বথার্থ তত্ত্ব প্রভূদিগের অন্তঃকরণে সর্বাদা জাগরুক রাথা আবিশ্রক।

"স্থত্:ৰানি তুল্যানি যথাত্মনি তথা পৰে<sup>©</sup>'

ভুত্যদিগের অবস্থা মন্দ বলিয়া তাহাদের উপ ্রত্যাচার করা উচিত নহে। তাহাদের প্রতি সর্বাদা কে বাৎসলা ও সৌজ্ঞ প্রকাশ করা, এবং যথন যে বিষয়ের আদেশ বিত্তে হয়, ভাহা প্রসন্নভাবে অকর্কশ মৃত্ব চনে করাই শ্রেয় করা। তাহারা ষদি প্রভুর কার্য্যে অনুরক্ত থাকিয়া উচিত্যত ব্যবহার করে, তাহা হুইলে তাহাদিগকে বিশিষ্টরূপ যত্ন ও আদর করা দর্বতোভাবে তাহাদের শ্রীর অস্ত্র ও অস্কৃত্ন হইলে তৎ: প্রতীকারার্থে সম্যুক্তরূপ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য ; তাহারা কোন ছবিপাকে পতিত হইলে উদ্ধার করা বিধেয়; তাহাদের ক্লেশ নিবারণ ও অবস্থার উন্নতি সাধনার্থ স্থমন্ত্রণা প্রদান,করা আবশুক। এতদেশীর অনেক লোক ভৃত্যদিগের প্রতি ধেরূপ কটুক্তিও কর্কশ বাবহার করেন, তাহা অত্যন্ত গহিত চতাহারা অধীনস্থ ব্যক্ষি াগের প্রতি যেরূপ অকথা অশ্রাব্য শব্দ সকল প্রয়োগ করিয় থাকেন, তাহা এবণ করিয়া লজ্জায় অবধামূথ হইতে হয়। অশ্লীল শব্দ উচ্চারণ করিলে যে ভদ্র লোকের ভদ্রতা গুণের ব্যতিক্রম হয়, ইহা তাঁহারা বিবেচনা করেন না। একারণ এতদ্দেশে যাঁহারা ভদ্র লোক বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই সহিত সহবাস ও কথোপকথন করা যথার্থ ভদ্রপ্রকৃতি সুশীল

বাক্তির পক্ষে কঠিন কর্ম। অন্তের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ পূর্বক কটু বাক্য প্ররোগ করিয়া নিরুষ্ট প্রবৃত্তির উত্তেজনা করিলে, যে অকীয় অভাবকে কলঙ্কিত করা হয় ইহা তাঁহাদের হৃদয়ক্ষম নাই।

প্রভুর প্রতি ভূত্যের যেরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য তাহার অক্সথাচরণ দারা সংসারে বিস্তর অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। ভূত্যের অহিতাচারে তদীয় স্বামীর যত উৎপাত উপস্থিত হয়, প্রভুর অত্যা-চারে ভূত্যের তত হইতে দেখা যায় না। অপহরণ ও বিশ্বাসঘাতকতা যে ভত্যের পক্ষে সর্বাপেক্ষা গহিত কর্ম, ইহা বলা বাহুল্য। তাহারা স্বামী কর্ত্তকে যে কর্মে নিযুক্ত হয়, তাহা সবিশেষ মনো-যোগ পূর্ব্বক স্থচারু রূপে সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। স্বামীকে সমাক্ ুপ্রকারে সমাদর করা ও তাঁহার সম্ভোষসাধনার্থ সচেষ্ট থাকা আবগুক। নিতাও চাটুকার হওয়া দূষণীয় বটে, কিন্তু স্থায়ামুগত আচরণ দারা প্রভুর সন্তুষ্টি-সম্পাদনার্থে যত্নবান থাকা কদাপি দৃষ্য নহে; প্রত্যুত, সর্বতোভাবে বিধেয়। প্রভুর কার্য্য নিজের কার্যা জ্ঞান করা, প্রভুর সম্পদে সম্পদ ও বিপদে বিপদ বোধ করা, প্রভুর হঃসময় ঘটিলে সাধ্যামুসারে আরুকূল্য করা, এবং প্রভুর উপকার করিতে পারিলে আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিয়া প্রকৃত্ন ও প্রসন্নচিত্ত হওয়া প্রভূপরায়ণ পুণাশীল সেবকের ধর্ম। প্রভুর কার্য্যে অবহেলা করিয়া আত্মকার্য্য সাধন করা এবং প্রভু-কর্তৃক নির্দিষ্ট নিয়মাত্মপারে যে সময়ে প্রভুর কর্মা করা বিহিত সে সময় কর্মান্তরে ক্ষেপণ করা অথবা নির্থক গল্প করিয়া নষ্ট করা কোন ক্রমে কর্ত্তবা নহে। প্রভু কোন কার্য্যে প্রেরণ করিলে, অনেকে যে স্থানান্তরে ও কার্য্যান্তরে কালক্ষেপ করিয়া আইদে,ইহা কাহারও অবিদিত নাই। এরপ ভাষ্বিকৃদ্ধ ব্যবহার অত্যন্ত দোষাকর ও মুণাকর। এরপ আচরণ নিতাত স্বার্থপরতার লক্ষণ।

প্রভূর কার্যো যত্ন ও অন্তরাগ থাকিলে, এরূপ ব্যবহার ফরিভেন্ন কোন রূপে প্রবৃত্তি হয় না।

প্রথম ভাগ সমাপ্ত।



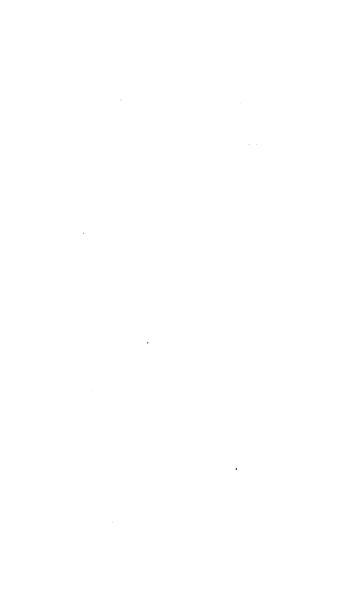

.

